# ক্শ্বীর রাস্বিহারী

( অমর বিপ্লবী, আই, এন, এর প্রবর্ত্তক, ও সমগ্র পূর্বে এশিঃ।র স্বাধীনতার অগ্রদ্ত আরিাসবিহারী বসূর জাঁথান্টেশিক)

লেধক:
অধ্যাপক: শ্রীবিজনবিহারী বসু
( রাসবিহারীর অহল )

প্রকাশিকা:— শ্রীমতী ইলা বসু গোমো, মানভূম

> প্রথম সংস্করণ—১৩৬৩ সাল দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৬৬ সাল

> > নুৱাকর—
> > বীবাজেলাথ বে, বি, এস-সি
> >
> > হি ইটার্শ টাইপ পাউন্তু] এও
> > প্রার্কোল প্রিন্তিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
> > ১৮, মুলাবন বনাক ফ্রীট, কলিকাডা-৫

### সুখ বন্ধ

উত্থান ও পতন, ঘাত ও প্রতিঘাত, মিলন ও বিরহ, শুভ ও এশুভ লইয়াই ত মামুষের জীবন। প্রত্যেক মামুষেরই জীবনে আছে দেবাস্থরের যুদ্ধ ও দিবাক্ষণ। ক্ষুদ্র মামুষের জীবননাকা প্রতিকৃল খরস্রোতে দিকহারা হইয়া ছুটিতে থাকে ও অবশেষে ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নিমজ্জিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। মহাপুরুষদের জীবনেও আছে অল্লান্ত্রা, বিপত্তি ও বিশ্ব, কিন্তু তাহারা সকল প্রতিকৃলতা বিনষ্ট করিয়া অবিচলিত চিত্তে অপরিসীম সহিষ্কৃতা, অদম্য সাহসিকতা, ও একান্ত ঐকান্তিকতার সহিত অভীষ্টপথে অগ্রসর হন। সেই জন্ম মহাপুরুষদের জীবনকথা আমাদের প্রাণে জাগায় আশা, উৎসাহ, সাহস, সত্যামুবর্ত্তিতা, ও কর্মপ্রেরণা।

রাসবিহারী ছিলেন এই মহাপুরুষদের মধ্যে অক্সতম। যে বঙ্গ-সন্তান আজীবন মাতৃমুক্তির সাধনা ও তপস্থা করিয়াছিলেন ও অবশেষে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন আজও তাঁহার সমগ্র জীবন চরিত অপ্রকাশিত ও তাঁহার স্মৃতি অরক্ষিত।

জাতীয় জীবনে প্রত্যেক মহামানবের জীবন অমূল্য সম্পদ। যে জাতীর মধ্যে মহাপুরুষদের পূজা আছে, তাঁহাদের প্রতি শ্রহা নিবেদন আছে, তাঁহাদের চরিত-কথা পাঠ আছে, তাঁহাদের

প্রবর্ত্তিত ধর্ম ও আদর্শের অমুধাবন ও অমুকরণ আছে, সে ক্লাভি কথনও পশ্চাতে পড়িরা থাকিতে পারে না। তাই জ্লগং-পূজা মহাপুরুষদের জীবন চরিতের পার্শ্বে রাসবিহারীর জীবন-চরিত-কথা সশ্রুদ্ধে গ্রাথিত করিলাম। আশা করি ভবিশ্বং বঙ্গ-সন্তান এই পূর্ব্বে পুরুষের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া নিজ জীবন গঠিত করিবার জন্ম যথেষ্ঠ অমুপ্রেরণা লাভ করিবেন ও রাসবিহার মুভাষচন্দ্র প্রভৃতি কালবিজ্ঞয়ী পুরুষ বাঙ্গলাকে যে কৌলিত্ব দান করিয়াছেন তাহা সয়ম্বে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইবেন।

রাসবিহারীর জীবন কথা রচনা করিতে করিতে বারম্বার নিজ লেখনীর অক্ষমতা অনুভব করিয়াছি। যেমন অনস্ত আকাশের অনস্তর্গন শব্দে ও বর্ণে চিত্রিত করা অসম্ভব তেমনই কোন মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবন-রহস্থ ঘটনা-বিবৃতির দ্বারা সম্যকরূপে প্রতিফলিত করা একপ্রকার অসাধ্য। তবুও যে সেই অমর চরিত্র রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি তাহা কেবল নিজকে ধ্রা করিবার জন্য। সকল ত্রুটী লেখকের, রাসবিহারীর চরিত্রের নয়। যে সকল সহকর্মী ও বন্ধুগণ এই চরিত্র গাধা রচনা ও প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন ভাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক প্রধা ও নমস্কার জানাইতেছি।

নিবেদক শ্রীবিজনবিহারী বস্থ

#### ওম্

## আশীর্রাদ পত্র

এতদিন পরে রাসবিহারীদা সম্বন্ধীয় একখানি নির্ভরযোগ্য জীবন-কথা বাহির হইল। এই জন্ম ধক্সবাদ জানাইতেছি গ্রীমান বিজনবিহারীকে—আর ততোধিক ধক্সবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিশিষ্ট জাপানী বন্ধুবর—ডাঃ জর্জ ওশাওয়াকে, যিনি এই জীবন কাহিনী রচনায় প্রাণস্পর্শী ভাষায় অমুপ্রেরণা দিয়াছিলেন গ্রীমান বিজনকে। জাতীয় বীরদের সম্পর্কে জাতির, বিশেষ বাঙ্গালী জাতির, গভীর ওদাসীক্ষের উপর এই জাপানী স্থন্ধদের কঠোর মন্তব্যও এই সঙ্গে ভূলিতে পারিতেছিনা। বোধ হয়, এই আঘাতের থোঁচা না খাইলে লেখক বিজনবিহারীর মনে তাঁর দেশগোরব জ্যেষ্ঠ জাতার জীবন-চরিত্র সঙ্কলন করার আগ্রহ ও। প্রেরণা আসিত না—বাঙ্গালীও জাতীয় স্বাধীনতেতিহাসের এক সর্ব্বপ্রেষ্ঠ বীর ও মহানায়কের বস্তুনিষ্ঠ জীবন গঠনের কাহিনীও শুনিতে পাইত লান।

রাসবিহারীর বলিষ্ঠ দেহ-মন-শীল-কুল-কর্ম্মের মূলে যে নিগৃত্ স্থর-সঙ্গতি, ভাহার পরিচয় শ্রীমান বিজ্ঞানিহারীর লিখিত ঘটনাচিত্রের মধ্য দিয়া এমন চমৎকার ফুটিয়াছে যে, তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। রাস-দার সমস্ত পূর্বেজীবন যে সেই সঞ্জিকণের অপেকায় উন্ধুণ ওঞ্জীকা রত হইরাছিল, যে মহাক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ

প্রচারিত গীতার আত্মসমর্পণ মহাযোগে অধ্যাত্ম দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্ণে-তারপর বিত্যুশ্ময় মহাযন্ত্রের স্থায় তিনি ছুটিয়া চলিলেন ভারতব্যাপী বিপ্লব সংহতি রচনা করিতে—ইহাই স্পষ্ট হইল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি পড়িতে পড়িতে! লেখক রাসবিহারীর গুধু কনীয়ান ভ্রাতা নহেন, তাঁর অনুরক্ত ও আদর্শেরও পূজারী এবং এতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়াই আবার এই জাতীয় মহানেতার জীবন পাঠ করারও ক্ষমতা তাঁহার আছে দেখিতেছি। তাই বইখানি যতটুকু পড়িলাম, পড়িয়া অতিশয় খুসী হইয়াছি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হোতা যাঁহারা, তাঁহারা শুধু রাষ্ট্র-স্বাধকই নহেন, তাঁহাদের রাষ্ট্র প্রেরণার মূল উৎস ছিল মুগভীর ও অতলম্পর্শী অধ্যাত্মপ্রত্যয় ও সাধনামুভৃতি—ইহার অক্সতম দৃষ্টাস্ত ছিলেন আমাদের রাসবিহারীদা। তাঁহার সহিত কৈশোরে যতটুকু সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহার নির্দেশে বৈপ্লবিক শিক্ষা ও কর্ম্মের যেটুকু স্থযোগ মিলিয়াছিল, তাহাতে তাঁর চরিত্তের এই দিকটাই ছিল আমার প্রধান শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের বস্তু। এই জীবন-কথায় সেই জীবন গঠনেরই একটা ধারাবাহিক স্থর সামঞ্জন্ত পাইয়াই আমি বিপুল আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। গ্রন্থকারকে আশীর্কাদ করি—তাঁর এই পুণ্যশ্রম সম্পূর্ণ ও সার্থক হউক। তিনি ইহার পরে রাসবিহারীদার বালাসলী ও বিপ্লব-সহতীর্থ নীরব মহাকন্মী শ্রীশদারও (৺শ্রীশচন্দ্র যোষ) এমনই একখানি অমুপম বাস্তব জীবন পরিচয় লিখিয়া

আমাদের আকাজ্ঞা পূর্ণ করিবেন—এই অমুরোধও তাঁকে করিয়া রাখিলাম।

আজকাল জীবন-নাট্য বহু দেখা দিয়াছে—রঙ্গমঞ্চে ও ছায়া-চিত্রে তার প্রদর্শন জাতির অতীত ইতিহাস ও গৌরবকে বর্ত্তমান যুগের নর-নারীর কাছে তুলিয়া ধরিতেছে। অবশ্য ইহার একটা তরল দিকও আছে—সে স্থলভতায় বস্তুগরিমা কুর যদি না হয়, রাসবিহারী বস্তুর রোমাঞ্চকর জীবন-কথায় মনে হয় এমন বহু উপাদান মিলিবে, যাহা লইয়া উৎকৃষ্ট ছবি তৈরী হইতে পারে। ইহাও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে লেখক ও পাঠকগণ উভ্যেই চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রী**অরুণচন্দ্র দত্ত** সম্পাদক প্রবর্ত্তক সংঘ চন্দ্রনগর

#### সম্ভব্য

১। 'সময়', 'হিভবাদী', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি সংবাদপত্তের সম্পাদক ও 'উপাসনা', 'হিন্দদর্শন', 'আলোচনা' প্রভৃতি মাসিকপত্তের অক্যতম লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীঅনুকৃল চম্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

বাল্যে বাংলা ভাষার চর্চা কন্তদ্র করিয়াছেন জানি না। রিদেশে ধর্মন চাকুরি করেন প্রথম পরিচয় তথন হয়। তারপর বিদেশে চাকুরি করিতেই দেখিরাছি। স্থতরাং ধারণা ছিল আপনার বাংলা রচনা স্থবিধামত হইবে না। সে ধারণা ঘুচিল, আপনার পাণ্ডলিপি পাঠে বিশারবিম্মটিতে ভাবিতে লাগিলাম বিহার প্রবাদী চাকুরিদেবী বিজনবাব্ এরপ প্রাঞ্জল বাংলা লিখিতে শিখিলেন কবে এবং কিরপে? আনন্দ হইল। আমার ধারণা রাসবিহারীর চরিত্র অজনে আপনি সম্পূর্ণ রুতকার্য্য হইয়াছেন।

২। বিপ্লবী নায়ক শ্রীজরবিন্দের কমিষ্ঠ জাতা বিপ্লবী বীর শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ, এক্ষণে দৈনিক বস্থমতীর সম্পাদক লিখিয়াছেন—

অপূর্ক বিপ্লবী বিশ্ববিধ্যাত রাসবিহারীর জীবনী, তাঁর বৈমাত্রের ভাই বিজ্ঞানবার লিখছেন এরচেয়ে স্থুসংবাদ আর কিছু নাই। ভারত জননীর শৃত্থল মৃক্তির বোদ্ধা যে কজন ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন রাসবিহারী তাঁদের একজন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল তথু বদদেশ নয়,

ভারতবর্ষ নয়, গোটা জাপান ও দ্র প্রাচ্য জুড়ে। এই বইধানি বছ ভাষার অমুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

৩। পাটনা বিশ্ববিত্যালয়ের ইডিহাসাচার্য্য ও ভারভের ঐডিহাসিক গবেষণা সমিডির অন্যতম সদস্য ডাব্ডার শ্রীকালিকিন্তর দত্ত এম, এ; পি, এইচ্, ডি; পি, আর, এস্ মহাশয় 'কর্মবীর রাসবিহারী' পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াহেন—

কর্মবীর দেশপ্রেমিক ৺রাসবিহারী বহুর জীবনী রোমাঞ্চকর ও প্রাণস্পর্নী ঘটনার পরিপূর্ণ। তাঁহার মহৎ জীবনের সম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও ভারতের মধ্যে নাই; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইভিহাসে ইহার বিশেষ স্থান। তাঁহার সহোদর অধ্যাপক শ্রীষ্ক্ত বিজনবিহারী বহু মহাশর বহুবিধ কর্ম ও বাধার মধ্যে থাকিরাও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই বীরের জীবন কাহিনী অতি হুন্দর এবং প্রাঞ্জন ভাষার লিপিবন্ধ করিয়া আমাদের কুতজ্ঞতা পাশে আবন্ধ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নরনারীর এই অমৃল্য গ্রন্থ পাঠ করা উচিৎ। আশা করি বিজনবাব অন্ত ভাষাতেও এই পুন্তকথানি প্রকাশিত করিবেন। স্বাধীন ভারতে অন্ত প্রকারেও ৺রাসবিহারী বহুর স্বৃত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা ভারতবানীর একান্ত কর্তব্য।

৪। পাটনা বিশ্ববিভালয়ের ভূতপূর্ব্ব দর্শনাচার্য্য ও আমেরিকার নিনোসেটা বিশ্ববিভালয়ের হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক অধুনা শান্তিনিকেভনের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীধীরেক্ত নোহন দত্ত মহালয় এম, এ; পি, এইচ্, ডি; পি, আর, এস্ কর্মবীর রাসবিহারী' পাঠ করিয়া লিখিয়াছেনঃ—

স্থান স্থনামধ্যাত রাসবিহারী বস্তর নির্জীক দেশপ্রেম এবং স্বস্কৃত প্রত্যুৎপন্নমতিক্ষের নানা কাছিনী স্থদেশী কুগ হইতেই বাংগাদেশের ঘরে স্বরে

প্রচলিত। কিছ এই পর্যন্ত বস্থ মহাশরের অসামান্ত জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবছ হয় নাই। তাঁহার অম্বন্ধ বিহার প্রবাদী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী প্রীযুক্ত বিজনবিহারী বস্থ মহাশর বহুদিন বাবৎ এই অভাব মোচনের জন্ত নানা স্থ্র ধরিয়া কর্মবীর রাসবিহারীর স্বল্পজ্ঞাত জীবনের তথ্য নীরবে সংগ্রহ করিয়া বাইতেছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সাধনার ফল প্রকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যে এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে ইহা যথোচিত সমাদর লাভ করিলেই বিজনবাব্র স্থানীর্ঘ প্রম ও অর্থয়র সার্থক হইবে।



রাসবিহারীর কন্য শ্রীমতী তেতুকো

রাসবিহারীর পুত্র শ্রীমাহাসিদে (পরলোকগত)

ঞ্জীরাসবিহারী বস্থ (পরলোকগত)

#### শ্ৰদ্ধাঞ্চলি

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভ

১৮৫৭ খুষ্টাব্দে হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্টুচনা।
এ সমর যজের প্রধান হোতা ছিলেন শেষ পেশোয়া নানা-সাহেব।
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন আজিমূলা খাঁ। অক্যান্ত
হোতা ছিলেন তাঁতিয়া টোপী, দিল্লীশ্বর বাহাত্রর শাহ, গুজরাটের
নবাব বাহাত্রর শাহ, ঝালীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও আক্রম খাঁ।
সেদিন হিন্দু মুসলমান কাঁথে কাঁধ মিলাইয়া চালনা করিয়াছিলেন
এই সংগ্রাম। সেদিন রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কণ্ঠস্বর আকাশ
বাতাস বিদীর্ণ করিয়া দিকে দিকে প্রভিধ্বনিত হইয়াছিল
শমেরি ঝালী নেহি দিউলি, কভি নেহি দিউলি।" আলও
সেই কণ্ঠস্বর দ্রাগত মেঘমন্ত্রের মত ভারতীয় মাত্রেরই ক্রদয়
ঝন্ধত করে। আর কয়েক বর্ষ পরেই ত সেই সংগ্রামের
শতবার্ষিকী শ্বতিতর্পণ। আমাদের কর্ত্ব্য এই শতবার্ষিকী
ব্যাপকভাবে, ও গন্তীর গুরুছের সঙ্গে উদ্যাপন করা।

সবল ও তুর্বলের মধ্যে, আতভায়ী ও শাস্তিকামীর মধ্যে, ধ্বংসকারী ও ভ্রষ্টার মধ্যে, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে তুরু হইয়াছিল এই ১৮৫৭ সালেই দীর্ঘকালব্যাণী এক

বিরাট সংগ্রাম। সে সংগ্রামের কয়েকান্ক অভিনীত হইয়াছে সভ্য, কিন্তু এখনও তাহার সমাপ্তি হয় নাই। তাই এই সংগ্রাম কেবল ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র মানব ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই স্মৃতিকে চিরম্মরণীয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই এই শতবার্ষিকী স্মৃতি তর্পণ সমগ্র ভারতে সর্ববিভোভাবে পালনীয়।

প্রতীচ্যে সক্রেটিস, প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া টলষ্টয়, রোমা রোলাঁ প্রভৃতি বহু অধ্যাত্মবাদী ও দার্শনিক পণ্ডিত বিশ্ব-মানবতা প্রচারের জন্ম আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজও বছ মনীষী মানব-কল্যাণের জম্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রতীচ্যের রাজনীতি ও সাধারণ জনসমাজ এই অধ্যাত্মবাদ দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হয় নাই। প্রতীচ্য কান্ট প্রমুখ জডবাদী দ্বারা প্রভাবান্বিত, এবং তাহার অবশ্যস্তাবী ফল সাম্রাজ্ঞাবাদ। অপরদিকে ভারতের ব্যক্তিগত জীবনবিধি, সমাজ-বিধি, ধর্মনীতি ও রাজনীতি অতি সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত একং সকলের মূলমন্ত্র মানব-কল্যাণ। প্রাচ্য সভাতা হুইটা মূলমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটা পরণীড়ন পাপ, দ্বিতীয় আত্মসংস্কার। প্রাচ্যের রাজ-আদর্শ প্রজার কল্যাণার্থে আত্মত্যাগ—সর্বব্য পরিহার। ভাই পাশ্চাত্য যখন রাজ্ঞদণ্ড লাভ করিয়া এই নীতি লজ্বন করিয়া নির্ম্মন-ভাবে লুঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করিল, তথন সহসা শান্তিকামী প্রাথানাশ ভয়ে সন্মিলিডভাবে প্রতীচ্যের এই সাঞাজ্য

লোলুপতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তাই যাঁহারা এই রাজ্বণগুধারী পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিকল্পে এই শতবার্ষিকী দিনে শ্রদ্ধাঞ্চলি দান কর্ত্তব্য।

প্রাচ্য তাহার সভ্যতা প্রচারের জন্ম বহু দুর দেশে দুত প্রেরণ করিয়াছে। বহু দূর দেশ তাহার সভ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু একবিন্দু রক্তও পৃথিবীকে কলঙ্কিত করে নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজয় অভিযানে পার্থক্য বহু, উদ্দেশ্য বিভিন্ন, তাই পম্বাও ভিন্ন। প্রাচ্যের পঞ্চসহস্র বর্ষব্যাপী অভিযান নিরুপত্তব, শান্তিময়, স্বার্থশৃত্তা, স্বাধীন ও স্থন্দর। প্রতীচ্যের অভিযান—বলপ্রয়োগের অভিযান, তাই রক্তরঞ্জিত ও অশ্রুলিপ্ত। প্রাচ্যের নীতি, মানব প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন ও মহামানবভার প্রচার। প্রতীচ্যের নীভি শোষণ, স্থতরাং তজ্জনিত বলপ্রয়োগ। প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী তাই মানব মনের বিকাশ ও আত্মসংস্কার তার লক্ষ্য। পাশ্চাত্য পশুবলে বিশ্বাসী, তাই অস্ত্র তার একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। তাই পাশ্চাত্য নিত্যনূতন মারণান্ত্রের উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর। সেইজন্মই শান্তবিভা অপেকা শত্তবিভার অনুশীলন পাশ্চাতোর অধিক প্রিয়। ফলতঃ যে লোভপরবশ হইয়া পরণীডন-ঘারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্ম ব্যগ্র সেই ত অল্লের জন্ম ব্যাকুল হয়, সেই ত ভীষণ হইতে ভীষণভাই অক্সের প্রয়োজন প্রতিক্ষণে অভুন্তব করে, সেই ও মারণান্ত্র প্রয়োগে বিশেষ

যদ্দ্রীল হয়, সেই ত বলবারা লুষ্ঠিত সম্পত্তি রক্ষণের জয়্য নিত্যনৃতন মারণান্ত্র উদ্ভাবনে তৎপর হয়। পাশ্চাত্য যখন নিত্য-নৃতন মানবসমাজ-বিধ্বংসী নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর অকল্যাণকর মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে ও নির্মাণে ব্যস্ত, প্রাচ্য তখন মানবসমাজের কল্যাণকর শান্তির বাণী প্রচারে, আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে, মানুষের উত্তরাধিকার বিশ্লেষণে, অস্ত্রের নিম্প্রয়োজনীয়তা প্রচারে উদগ্রীব। প্রাচ্য শাস্তির স্রষ্টা, পাশ্চাত্য মৃত্যু ও ধ্বংসের সাধক। পাশ্চতোর কাম্য সর্ববগ্রাস, প্রাচ্যের সাধনা অহিংসা ও আত্মত্যাগ। কিন্তু পাশ্চাত্যের অবিরত শোষণ ও উৎপীডন এই অসম সহনশীল প্রাচ্যের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল। আত্মনাশ ভয়ে তাঁহারা অহিংসার পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই এই ১৮৫৭ খুষ্টাবে পাশ্চাভ্যের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন ও শোষণে বিপর্যান্ত হইয়া স্বীয় শান্তিময়, স্বাধীন, অহিংস, নিরুপজ্রব, ইতিহাস অতিক্রম করিয়া প্রাচ্য এই প্রথম প্রবলের বলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জ্বন্য সমবেতভাবে বাধা দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়। আত্মরক্ষার জন্ম পাশ্চাত্যের পশুবলের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রয়াস, এই প্রথম অন্ত্রধারণ। একদিকে বছল মারাত্মক অন্ত্রে সজ্জিত সমরকুশল পাশ্চাত্য-আর অপরদিকে অতি নিকৃষ্ট অল্রে সজ্জিত শন্ত্রবিভায় অদীক্ষিত প্রাচা। একদিকে বলদর্শীর রক্তক্ষরণ অভিযান—অপরদিকে প্রকাশের বাঁচিবার প্রাণপণ প্রয়াস। এ স্মৃতি স্মরণীয় করাই ও উচিত।

এই যুদ্ধ শ্বরণ করাইয়া দেয় কুরুক্তেরের ধর্ম্মযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে মোহাদ্ধ অর্জ্জনকে ভগবান ঞ্জীকুফ কেবল প্রায়ন্তই করেন নাই, স্বয়ং সেই যুদ্ধে সারপ্যও করিয়াছিলেন। যদি কুরুক্তের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ হয়, তবে এ যুদ্ধই বা অধর্ম্ম হইবে কেন ? অভ্যাচারের বিরুদ্ধে, পরপীড়নের বিরুদ্ধে, অস্তায়ের বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারণ না করা অহিংসা নয়, তার অস্তু নাম আছে। মৃত্যু অনিবার্ম্য জানিয়াও অস্তায়েক বাধাদান—ধর্ম ও মনুষ্কাছ।

প্রাচ্যের বহু সহস্রব্যাপী ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রাচ্য বিপদসঙ্কল বহু দ্রদেশে তার সভ্যতা ও আদর্শ প্রচারের জন্ম বহু সম্মিলিত সভা আহ্বান করিয়াছে, কিন্তু কোথাও একবিন্দু রক্তপাত করে নাই। এই প্রথমবার প্রাচ্য তার আদর্শ ও নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু কেন! কারণ পশুবলের নিকট যুক্তি, তর্ক, বিবেক, ধর্ম, মোক্ষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। তুর্য্যোধনের পশুবল ও অহঙ্কার তাহাকে যুক্তি, তর্ক, অমুনয়, বিনয় প্রভৃতি আবেদনে বধির করিয়াছিল। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণেরও দৌত্য নিক্ষল হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের ইতিহাস শুধু বলপ্রায়োগের ইতিহাস, অত্যাচার ও লুঠনের ইতিহাস, তাই তার অভিযান সর্বতির রক্তরঞ্জিত।

প্রাচ্য মনোবৃত্তির সম্বন্ধে বিশেষ পরিচিত অধ্যাপক নর্থ প্র তাঁর "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন— পাশ্চাত্য অভিযান প্রাচ্যের নিকট পরাজিত। কি রাজনীতি, কি শক্তি, কি অর্থনীতি, কি সভ্যতা, সর্বব্রেই তার পরাজয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—এ পরাজ্বয়ের মূলকারণ প্রাচ্যের মনোরতি ও মনোভিত্তি।

সভাই পাশ্চাভার পক্ষে প্রাচ্যের মনোবৃত্তি আয়ত্ত করা আতীব কঠিন। এই মনোবৃত্তির ভিত্তি বেদাস্তদর্শন, এবং এই বেদাস্তদর্শন পৃথিবীতে অভূলনীয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের সাক্ষর, অনক্ষর সকল শ্রেণীর মানবের অন্থিমজ্জার সঙ্গে বেদাস্তের মূল-মন্ত্র অপূর্বভাবে মিশ্রিত। তাই দীর্ঘকালের অভ্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও প্রাচ্যের ধর্মা, নীতি ও মানবসমাজ, ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

একজন যখন যুক্তিভর্ক, অমুনয়, বিনয়, মমুন্তাছের আবেদন করিয়াও অপরকে নিজ মতে আনিতে অক্ষম হয় তখনই বলপ্রয়োগে অগ্রসর হয়। মামুষ আদিতে পশু, প্রকৃতির বলীভূত, ইন্দ্রিয় চালিত। এই পাশবিক বলপ্রয়োগ সাধারণ মামুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক—ক্ষমতাবানের পক্ষেত বটেই। যখন কাহাকেও আমরা কোন বিষয় বুঝাইতে চাই তখন নিজের স্ক্র বিচারলীল ভাষা পরিত্যাগ করিয়া তাহার বোধগম্য ভূল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হই। যাহার মধ্যে ব্রিবার জন্ম ঐকান্তিক চেষ্টা আছে—সে স্বীয় চেষ্টায় বিষয়টী প্রণিধান করিতে চেষ্টা করে এবং সমর্থও হয়। কিন্ত যে ব্রিজে চায় না, ব্রিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াতে তাহাকে ব্রুমাইবার জন্ম বলপ্রয়োগের আক্রমতা আনিয়া পড়ে। শক্তিয় পথ অপেকা মুক্তির পথ অনেক

কঠিন, থৈষ্য ও সময়সাপেক্ষ। তাই সাধারণ মামুষ বৃশ-প্রয়োগের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠে। এ অধীরতা নিন্দনীয়। কিন্তু যে বৃঝিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এবং নিয়ত পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মানবকে অকাতরে লুঠন করিতেছে, উৎপীড়ন করিতেছে, তাহার এই মানবসমাজের অকল্যাণকর কার্য্যে বাধাদানের জন্ম অন্ত্রগ্রহণ নিন্দনীয় নয়। অধর্ম নাশের জন্ম, মানবকল্যাণের জন্ম অন্তর্গ্রহণ সমর্থনীয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে এই উপদেশই দিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়দিগের মতে ও বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ শক্তিন্
মত্তা ও গৌরবের পরিচায়ক। প্রাচ্যে এরপ অপহরণের সংজ্ঞা
অধর্ম। স্বর্গীয় বহিমচন্দ্র এই পররাজ্য লোলুপতাকে তন্তররৃত্তি আখ্যা দিয়াছেল। এই অধর্মের বিরুদ্ধে হাঁহারা তুর্বল হইয়াও
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, হাঁহারা রুধিরপিপাস্থ সাম্রাজ্যবাদীর
উৎপীড়ন হইতে কোটা কোটা মানবকে রক্ষা করিতে গিয়া
আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া প্রজ্ঞাঞ্জলিদান
অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহারা বিফল হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই,
কিন্তু তুর্বলের মধ্যে নিহিত শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা
ভবিশ্যৎ বিশ্ববাদীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। নানা-সাহেবের
আদর্শ বিশ্ববাদীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। নানা-সাহেবের
আদর্শ বিশ্ববাদীকে এক হাতে গীড়া আর এক হাতে বোমা লইয়া
প্রান্তিকের অত্যাচার ও লুঠন রোধ করিবার জন্ত দণ্ডারুমার
হইতে প্রেরণা দিয়াছিল। বে স্কল বিশ্ববী মাতৃত্বমির মুক্তির

জ্ঞ হাসিতে হাসিতে কাঁসীর মঞ্চে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, এই শতবার্ষিকী দিনে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় কর্ত্তব্য।

## জাতির জীবনে জাতীয় মহামানবের ভূমিকা

জাতীয় ইতিহাসে জাতীয় মহামানবের জীবনী অতীব মূল্যবান। জাতির ভবিষ্যুৎ বংশধরদের অনুপ্রাণিত করিতে, কর্ত্তবাপরায়ণ করিতে, বৃহত্তর মানবকল্যাণের দিকে তাহাদের জীবনের গতি পরিচালিত করিতে জাতীয় মহাপুরুষদের জীবনী ভাহাদের সম্মুখে তলিয়া ধরার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জাতীয় আভিজাত্য গঠন করিতে, জাতিকে আদর্শের পথে চালিত করিতে এই সকল মহাপুরুষের আত্মত্যাগের কাহিনী ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়। মহামানবের জীবন-চিত্র অবিনশ্বর—সদা সৌন্দর্যাময়। স্মরণীয় ব্যক্তিরাই কালজ্বয়ী। যতদিন জাতি ভাঁছাদের স্মরণ করিয়া, ভাঁহাদের পদান্ত অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে, ডভদিনই তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাই কেবল শতবার্ষিকী দিনে এই সকল মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি দান কর্ত্তব্য নহে, প্রতি কংসর ভাঁহাদের শ্বরণ করিয়া প্রতি ঘরে শ্রন্থাঞ্চলদানের আয়োজন कर्चना ।

#### কর্ম্মবীর রাসবিহারী

প্রায় সহস্র বংসরের পরাধীন জাতির পরপদদলিত জন্মভূমির অক্সতম কৃতিসন্তান রাসবিহারীর অনক্সসাধারণ স্বদেশামূরাগ, পরাধীনতার পাশমোচনে আত্মোৎসর্গ, প্রসঙ্গক্রমে উজ্জলবর্ণে স্মৃতিপটে উদয় হয়। তাঁহার আদর্শ জীবনের রেখাপাতে স্বদেশ প্রেমের যে সমুজ্জল চিত্র নেত্রপথে ভাসিয়া উঠে, তাহা সর্গোররে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার বাসনা জাগিয়া উঠা, বিম্ময় বা বিচিত্র বিষয় নহে। দেশের ও দশের তাঁহার জীবনী জানিবার প্রবল আকাজ্জা সর্বত্র দেখিতে পাই। স্কুতরাং কর্ত্বব্যামুরোধে সেই দেশপ্রাণ মহাপুরুষের জীবনী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

সামাশু ব্যক্তি ও মহাপুরুষের মধ্যে প্রভেদ এই, যে সামাশু ব্যক্তির স্মৃতি অদ্র ভবিশ্বতে লুপ্ত হইরা যায়, আর মহাপুরুষের স্মৃতি মৃত্যুর পরও লুপ্ত হয় না—দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতির জীবনে জাগিয়া থাকে। এই স্মৃতির দৈর্ঘ্য মহামানবতার মাপকাঠি। যত দীর্ঘকাল মহামানবেরা জাতির স্মৃতিতে বা জগতের স্মৃতিতে জাগরুক থাকেন, ওতই জাতির উত্তরাধিকারিগণের ভবিশ্বৎ উজ্জল হয়।

এইখানে জাপান প্রবাসী কর্মবীর সদাবিপ্লবী রাসবিহারীর জীবনচিত্র অভিত করিবার প্ররাস পাইয়াছি। জগতের যাবভীর মহাপুরুষদের চিত্রের পাশে এই কর্মবীরের চিত্র প্রথিত করিলান।

কতদূর এই কর্মবীরের চরিত্রের উপর আলোকপাত করিতে পারিলাম তাহা পাঠক বিচার করিবেন। যাহা কিছু ক্রটী তাহা লেখকের—রাসবিহারীর চরিত্রের নয়।

## রাসবিহারী বস্থ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ

১৮৫৭ খুষ্টাব্দের প্রায় অর্জশতাব্দী পরে, বিহারে কিংসফোর্ডের উপর ক্ষুদিরাম বস্থু ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপে, ভারতে বুটিশ সরকার চমকিত হইলেন। ১৮৫৭ সালের নিজ্পেষ্ণ ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহারা নিশ্চিম্ন ছিলেন। যে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছিল তাহাতে বল সঞ্চার দেখিয়া বৃটিশ সরকার বিশ্মিত। বাগাড়ম্বর, গলাবাজী, ক্রন্দন, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া বার্থ হইয়া সহসা আক্রমণ,—ভারত সরকার তৎপর হইয়া উঠিলেন। প্রফল্ল চাকী ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করিল। মহাসমারোহে ক্রুদিরামের বিচার ও ফাঁসী হইয়া গেল। বিপ্লবের স্নায়কেন্দ্র অমুসন্ধান করিতে করিতে মানিকভলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল। কানাইলাল, সত্যেন্দ্র, প্রভৃতির ফাঁসী হইল। বারীজ্র প্রমুখ কয়েকজনের দ্বীপাস্তর হইল। ম্পষ্ট বৃঝিল এই আক্রমণকারীরা দম্ম নহে, ডক্কর নহে, সাধারণ রক্তলোলুপ পশু নহে। এই বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিক, ইহারা সর্বনাই আদ্মবলিদানে প্রস্তক-ইহারা হাসিড়ে

হাসিতে কাঁসীর মঞ্চে উঠিয়া দাড়ায়—বন্দেমাতরম্ বলিয়া ইহারা ঝুলিয়া পড়ে। ইংরাজ সরকারের বৃঝিতে কণ্ট হয় নাই, একদিনে বিপ্লবীরা এই নৈভিক চরিত্র লাভ করে নাই। গোপনে গোপনে স্বেচ্ছাসেবকদল গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাব্ধ এই বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জ্বন্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাবতীয় বাঙ্গালী যুবকের উপর খরদৃষ্টি পড়িল। বাঙ্গলার স্কুল কলেজে ছদ্মবেশে গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। বছ নিরীহ বাঙ্গালী যুবক যথেচ্ছভাবে নিগৃহীত হইতে লাগিল। সভা সমিতি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালী যুবকদের সরকারী চাকুরী হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। হইতে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার कर्शनानी क्रम्ब कतिया पिया वृष्टिंग मत्रकात निन्छि इटेलन। এই যুগের কথা বলিতে গিয়া "বনফুল" বলিয়াছেন—"যেদিন মূজাফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা ফাটিল সেই দিন বাঙ্গালী শিক্ষিত সন্তানের কপাল ভাঙ্গিল।" কপাল ভাঙ্গিল কি প্রসন্ন হইল, ভবিষ্যৎকাল তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বলপ্রয়োগে জাতির নব জাগরণ কি রুদ্ধ করা যায় ?

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর ভারতের ইংরাজ রাজ-প্রতিদিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন সরকারীভাবে অভীতের মূখল নগরী এবং বর্তমান রাজধানী দিল্লীতে মহাসমারোহে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, তথন একটা বিক্লোকক বোসা তাঁহার উপর নিজিপ্ত হর। এই বোসা বিক্লোকৰে স্বাজ্ঞাতিদিবি নিহত হর লাই। বোসা

নিক্ষেপকারী অদৃশ্য হন। যে বিপ্লববাদীর চেষ্টায় এই বোম।
নিক্ষিপ্ত হয় তিনিও আত্মগোপন করেন। কে এই বোম।
নিক্ষেপকারী ? কাহারা এই বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে ?

স্থ্য বৃটিশ সিংহের নিজা ছুটিয়া গেল। এ কেবল সমগ্র বৃটিশ ভারতের হর্ত্তাকর্তা বিধাতা, প্রধান রাজপ্রতিনিধির প্রাণ লইয়া খেলাই নয়, এ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত। এ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। সমগ্র সাম্রাজ্যের বৈত্যতিক চাপ তীব্র হইয়া উঠিল। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্যান্ত সমগ্র ভারত, বৃটিশ সিংহের হুন্ধারে মুহুর্মুহ্ কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিকে ধরপাকড় ও অত্যাচার তীব্র হইয়া উঠিল।

ভারতের নিরীহ জনসাধারণ ভয়ে, শক্ষায় মৃতপ্রায় ভাবে দিনযাপন করিতে লাগিল। সিপাহী বিদ্যোহের পর বৃটিশ কর্ত্বক যে নির্মাম অত্যাচার অফুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তথনও বহুলোকের স্মৃতি হইতে অপস্তত হয় নাই। তাহারই পুনরাভিনয়ের শক্ষায় অনেকেই বিনিজ রন্ধনী যাপন করিতে লাগিলেন। যুবকমগুলীর ধমনীতে কিন্তু রক্তপ্রোতের গতি বর্দ্ধিত হইল—আশা আকাজ্জায় ভাহাদিগের মনের আবেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে একান্ত ভীক্ষ তাহারও হালয়ে নব সাহস সঞ্চারিত হইল। সকলেরই মুখে এ এক কথা—কে এই বোমা নিক্ষেপকারী? কোন্ শক্তিমান্ পুরুষ এই বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে? কি ভার শক্তিয়ান্ পুরুষ এই বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে? কি ভার শক্তিয়ান্ পুরুষ এই বোমা আকালে? কভদিনে বন্ধন মুক্তি?

#### রাসবিহারীর আত্মগোপন—লাহোর ষড়যন্ত্র

এই বোমা নিক্ষেপের ফলে ভারত সরকারের গুপ্তচর-বিভাগ সমগ্র ভারতভূমি আলোড়িত করিতে লাগিলেন। এই বোমা নিক্ষেপের কয়েক মাসের মধ্যেই বোমা নিক্ষেপকারী ও বোমা নিক্ষেপকারীর পশ্চাতে যে বিপ্লবী, তাহার সন্ধান পাইলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইল এই বিপ্লবী একজন সামান্ত বাঙ্গালী কেরানী রাসবিহারী বস্থ। কিন্তু রাসবিহারী সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছেন। রাসবিহারীর পিতা, আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত সক*লে*র উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হইল—যদি কোনপ্রকারে রাসবিহারীর গোপন আবাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনও কখনও রাসবিহারীর সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু গুপুচর পৌছিবার পূর্ব্বেই রাসবিহারী অন্তর্ধান করেন। অবশেষে রাসবিহারীকে ধরিবার জতা ভূলিয়া বাহির হইল। নগরে নগরে, জনবছল স্থানে তাঁহার আলোকচিত্র টাঙ্গান হইল। তাঁহাকে, যে কেহ ধরিয়া দিবে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। অল্প দিনের মধ্যেই পুরস্কার দিগুণিত করা হইল। জীবিত বা মৃত রাসবিহারীকে ধরিবার জন্ম গুপ্তচর বিভাগ আত্মনিয়োগ করিল। ফলে সামাশ্য কেরানী রাসবিহারী, হুঃসাহসী বিপ্লবী বলিয়া লোক সমক্ষে প্রচারিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিলেন। লোকের মূখে মুখে বহু সম্ভব অসম্ভব গল্প রচিত হইয়া নগর হইতে নগরাস্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে, দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। সেদিন বাঙ্গালী অবাঙ্গালী

সকলেই উদগ্রীব হইয়া রাসবিহারীর কাহিনী শুনিত। সেদিন প্রাদেশিকতা ভারতের মজ্জাকে আক্রেমণ করে নাই। সকলেই রাসবিহারীকে আপনাদেরই একজন মনে করিয়া গর্বব অমুভব করিত। পুলিশ ও গুপুচর বিভাগেও বহু ভারতীয় কর্ম্মচারী রাসবিহারীর গুণে মুগ্ধ হইয়া সঞ্জক্ষে তাঁহার বিষয়ে গল্প করিত। কিন্তু রাসবিহারী আত্মগোপন করিয়া কি নিশ্চেষ্ট ছিলেন গ না-না। রাসবিহারী একদিন কৈশোরে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন. সেই স্বপ্পকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্ম দৃঢ়চিত্তে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৈশোরের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশমাতকার সেবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বত হন নাই--বিশ্বত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ভাবাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই। তিনি কৈশোরের সঙ্কল্ল হইতে তিলমাত্র চ্যুত হন নাই। তিনি স্পণ্টই জানিতেন, একজন রাজপুরুষ তা' তিনি যত বড়ই হউন না, তাঁহাকে হত্যা করিলে দেশ স্বাধীন হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন, এই হত্যা চেষ্টার ফলে তাঁহাকে ধৃত করিবার জক্ত ইংরাজ বিকৃত জাল নিক্ষেপ করিবে এবং ধৃত হইলে ফাঁসীকার্চ্চে তাঁহাকে ঝুলিতেই হইবে। একজন রাজপ্রতিনিধি—বিস্তৃত মহাসাগরের একটা জলকণা মাত্র, একজন রাসবিহারী— মহাসাগর বেষ্টিভ সৈকভের একটা বালুকণা মাত্র। এ বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে সাহস দান ও সমধর্মীকে আকর্ষণ। এ রোমা নিকেপের উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদীকে

যুদ্ধের জন্ম নিমন্ত্রণ। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইরাছিল।
এইবার তিনি সমগ্র শক্তি লইয়া আরও দৃঢ় হইয়া কর্মকেত্রে
অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন—হয় দেশ
মাতৃকার মুক্তিসাধন, নতুবা মৃত্যুবরণ। গোপনে তিনি তাঁহার
কার্য্য বিপুল উৎসাহে চালাইতে লাগিলেন। মাতাপিতা,
ভগিনীভ্রাতা, আত্মীয়সজন, বন্ধুবান্ধবের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া
দৃষ্টি স্থাপন করিলেন কেবল সম্মুখের দিকে—উদ্দেশ্যসাধনের
দিকে।

চন্দননগর প্রবর্ত্তক সজেবর স্থাপয়িতা ও সভাপতি শ্রীমতিলাল রায় রাসবিহারী প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

যে দিন রাসবিহারী প্রথম আমার প্রিয় শিশ্ব ও সহকর্মী
শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে
সে দিনটী আজও আমার বেশ মনে পড়ে। চন্দননগরের যে
ঐতিহাসিক প্রকোষ্ঠে শ্রীঅরবিন্দ কয়েক মাস পূর্ব্বে আত্মগোপন
করিয়া বাস করিতেছিলেন সেই প্রকোষ্ঠে একত্র বসিয়া আমরা
আলোচনা করিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের নিকট শ্রুত আত্মসমর্পন যোগ বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। আমার
মুখ হইতে যেন ঐশীবাণী নির্গত হইতেছিল। রাসবিহারী
নীরবে সে মহতী বাণীর মধুর রস পান করিতেছিল। আমাদের
আলোচনা শেষ হইতেই রাসবিহারী পরম উৎসাহে বলিয়া
উঠিল—

ভগরানের বন্ধ-গাঁরই আত্মপ্রকাশ-তাই নয় কি

মতিলাল ? মাথা ছই হাতের তালুতে চাপিয়া ধরিয়া নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে হইবে। বেশ। তাই হইবে।'

মুহূর্ত্তে ডেরাড়ুনের সামান্ত কেরানী ভগবদ্মস্ত্রে দীক্ষিত হইল। রাসবিহারী এক বিরাট শক্তিশালী পুরুষে রূপাস্তরিত হইল। সেই পুরুষসিংহই পরে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্তুত লীলা করিয়াছেন। তাঁহার আত্মায় অগ্নি সংযোগ হইল। রাসবিহারীর চক্ষু নব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভগবানের যন্ত্ররূপে এই বীরের প্রথম কার্য্য—দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ।

সেইদিন ভারতের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৃতন অধ্যায় স্থৃচিত হইয়াছিল। রাসবিহারীর পরবর্তী জীবন রাসবিহারীর আত্মসমর্পন সাধনার সৌন্দ্ধ্যময় ইতিহাস।

রাসবিহারীর উপর হুলিয়া জারী হইবার কিছুদিন পরে
রাসবিহারী মাসাবধি কাল চন্দননগরস্থ বাটাতে আত্মগোপন
করেন। এইরূপ করিবার কারণ, চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত
উপনিবেশ। এখানে ইংরাজ বিশেষ তৎপর হইতে পারিবে না।
কিন্তু ফরাসী সরকার নিজ আন্তর্জাতিক ক্ষমতার অপব্যবহার
করিয়া রাসবিহারীকে ধৃত করিতে সাহায্য করিয়াছিল।
রাসবিহারী হুইবার ধৃত হইতে হইতে রক্ষা পান। কোন নিকট
আত্মীয় বা আত্মীয়েরা অর্থ লোভে তাঁহার গোপনবাসের কথা
পুলিশে বলিয়া দেন। এই আত্মীয়েরা অতীব ছুদ্দিনে রাসবিহারীর
পিতা বিনাদবিহারীর নিকট বছপ্রকারে উপকৃত্ত হইয়াও অর্থ

#### কেয়াবীর রাসবিহারী

লোভে তাঁহারই পুত্রকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। অর্থলোভ মান্থকে কত হীন, কত নীচাশয় করে, এই আত্মীয়গণ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। লোভ যে মান্থকে হিতাহিত জ্ঞান শৃত্য করে, অকৃতজ্ঞ করিয়া হিংল্র পশুতে রূপান্তরিত করে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারত ইতিহাদে বহু আছে। দারার মৃত্যু, সিরাজ্বের মৃত্যু, জালাল্ উদ্দীন খিল্জীর মৃত্যু ভারত ইতিহাস কলন্ধিত করিয়াছে।

রাসবিহারার বিপুল উৎসাহে ভারতের নানাস্থানে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপিত হইল। পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্র আপন আপন বিপ্লবকার্য্য চালনা করিতেছিল। রাসবিহারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল কেন্দ্রের মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপিত হইল। বীরহাদয় বহু কন্মী রাসবিহারীকে কেন্দ্র করিয়া একত্রিত হইয়া একযোগে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাসবিহারীর চেষ্টায় বিপ্লবের আগুন সৈন্থাবাস হইতে সৈন্থাবাসে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাসবিহারীর হৃদয় আশার নাচিয়া উঠিল।

লাহোর, কাশী, মিরাট প্রভৃতি স্থানে, সৈন্থাবাসের সৈশুরা শুভ ইঙ্গিতের জন্ম অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্থির হইল, লাহোর সৈন্থাবাদ প্রথমে বিদ্রোহ করিবে। এই বিদ্রোহ বিপ্লবীরা চালিত করিবে। লাহোর বিদ্রোহ সফলতার পথে অগ্রসর হইলেই, ভারতের অন্থান্থ ছানের সৈন্থাবাদ বিপ্লবে যোগ দিবে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত স্বাধীনতা-হোমায়িতে জ্বলিয়া উঠিবে।

সিডিশন কমিটীর রিপোর্টে লাহোর ও কাশীর বিপ্লবকাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্কেই বলিয়াছি, বিভিন্ন প্রদেশের যুবকমগুলীকে সভ্যবদ্ধ করিয়া ইংরাজবিরোধী বিপ্লবীদল গঠন করা ও চালিত করাই রাসবিহারী জীবনের ব্রক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী দীননাথ নামক দলের জনৈক সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় লাহোর ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তৎসত্ত্বেও রাসবিহারী স্বয়ং এই বিপ্লব চালিত করেন। ইংরাজের যন্ত্রচালিত কামানের বিরুদ্ধে এ বিপ্লব সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সেদিন যদি বিশ্বাসঘাতকতা না হইত, ভাহা হইলে ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের পুনরাভিনয় হইতে। কে বলিতে পারে সেদিন ভারত দাসত্ব-শৃত্যল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত কি না ?

রাসবিহারী পরাজিত হইলেন। ইহাকে রাসবিহারীর পরাজয় ছাড়া আর কি বলিব ? পরাজিত হইয়াও রাসবিহারীর উত্তম হ্রাস হয় নাই। তিনি এ পরাজয়ে নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি বৃঝিলেন, দেশের মধ্যে বিপ্লব চালাইয়া দেশকে মুক্ত করা অসম্ভব। একজন মাত্র লোকের ক্ষুদ্র স্বার্থবৃদ্ধি অথবা কাপুরুষতা বহুদিনের কষ্ট্রসাধ্য উত্তোগ নষ্ট করিয়া দিভে সম্পূর্ণ সমর্থ। একবিন্দু অমরস সমগ্র ছ্মাকে নষ্ট করিতে সক্ষম। তিনি বৃঝিলেন দেশের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র বিপ্লবায়ি প্রজ্ঞানিত করিতে ছইবে। এ কথাও সত্য, দেশের মধ্যে থাকিয়া

বিপ্লবকে সাফল্য দান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রাসবিহারী ছিলেন কর্ম্মবীর। তিনি গীতোক্ত কর্মযোগে স্থিরবিশ্বাসী। নিশ্চেষ্ট হইয়া অলসভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। যদি দেশের মধ্যে থাকিয়া দেশমাতকার মুক্তি-যজ্ঞ চালিত করিবার সামাগ্য মাত্র পথ তিনি উন্মুক্ত দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তখনই তিনি নৃতন উভ্তমে দেশের মধ্যেই অবস্থান পূর্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। মরণকে তিনি ভয় করেন নাই। মৃত্যুবরণ করিলেই যদি দেশমাতার দাসবশৃত্থল মোচন হইত তাহা হইলে তিনি সহস্র মৃত্যুযন্ত্রণ। ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকার মুক্তির পথ তিনি দেখিতে পাইলেন না। কাজেই অচিরে দেশত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, নতুবা যে কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে, যে কোন দেশদ্রোহীর নির্লজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকতায়, অথবা অর্থলোলুপ বৃটিশ গোয়েন্দার হস্তে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। স্থতরাং তাঁহার কৈশোর স্বপ্ন বিফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় রাসবিহারী দেশতাাগ করিলেন। দেশের কর্মক্ষেত্রের দ্বার অর্গলবন্ধ. কিন্তু বিদেশের কর্মক্ষেত্রের দ্বার এখনও উন্মুক্ত। স্থতরাং বিদেশে যাইয়া অভীষ্টলাভের উপায় উদ্ভাবন করাই তিনি শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

রাসবিহারীর দেশত্যাগ ও জাপান গমন কলিকাতা বন্দর হইতে জাপানী জাহাজ 'সামূকীমারু'তে নাসবিহারী ভারত ত্যাগ করেন। তাঁহাকে তুলিয়া দিবার জঞ

তাঁহার তুই সহকর্মী সঙ্গে যান। একজন সহকর্মী পথে আত্মরক্ষার জন্ম কোন অন্ত সঙ্গে লাইবার আভাস দেন। রাসবিহারী বলিলেন--" তুর্য্যোধনের সভায় প্রবেশ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ কোন অন্ত সঙ্গে লইয়াছিলেন ? বহুদিন পুর্বেই আনি প্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। নিজের প্রাণরক্ষার জন্ম আমি কোন দিন অল বাবহার করি নাই। আমার কার্যা যদি সমাপ্ত হইয়া থাকে তবে আমি ধৃত হইব, যদি অসমাপ্ত থাকে তবে কে আমায় ধরিবে ?" রাসবিহারীর উক্তি আত্মসমর্পনকারী কর্মযোগীরই উপযুক্ত। নতবা জীবনমূত্যর সন্ধিক্ষণে কে আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইতে পারে ? যে মহতুদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ ও আত্মবলি দিতে পারে, খীয় প্রাণরক্ষায় এ নিশ্চেষ্ঠতা তাহারই পক্ষে সম্ভব। আমরা সামাত্য ব্যক্তি, ক্ষুদ্র অসংখ্য স্বার্থদ্বারা চালিত, সর্ব্বদাই প্রাণভয়ে ভীত, আমরা এ আত্মমর্পণের মর্ম্ম বঝিতে অসমর্থ। কিন্তু রাসবিহারীর এ আত্মসমর্পণ নির্থক হয় নাই।

রাসবিহারী জাহাজে উঠিয়া নিজ টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেন। এই টিকিট ক্রয় করিতে তাঁহার অবশিষ্ট অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। দীর্ঘ পথের যাত্রী। অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন পথে হইতে পারে। তবুও তিনি টিকিট পরিবর্তন করিয়া কেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হইলেন, তাহা তিনি নিজেও জ্ঞানেন না। কোন ঐশী-শক্তি যেন ইহা করাইয়া লইল। তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে

জাহাজে তুলিয়া দিয়া তীরে অবতরণ করিয়া অদশ্য হইয়া গেলেন, রাসবিহারী নিজ কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জাহাজ ছাডিতে আর অল্লক্ষণই বাকী। সহসা জাহাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা মৃত্র অথচ উত্তেজিত গুঞ্জন সমগ্র জাহাজময় ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ অধ্যক্ষ টেগার্ড কর্ম্মচারীসহ জাহাজে উঠিয়া আসিলেন। তিনি প্রতিটী যাত্রীকে পরিদর্শন করিলেন, সকল কেবিনই পরীক্ষা করিলেন। কেবল বাস-বিহারীর কেবিন ভিনি পরীক্ষা করিলেন না। রাস্বিহারীর কেবিন ও জাহাজের অধ্যক্ষের কেবিন পাশাপাশি। রাসবিহারীর কর্ণে জাহাজের অধ্যক্ষ ও টেগার্ডের আলোচনা স্পষ্ট প্রবেশ করিতেছিল। কক্ষের মধ্যে রাসবিহারী নিশ্চেষ্ট—সূক্ষা সূতায় তাহার জীবন দোতুল্যমান। অবশেষে টেগার্ড জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। জাহাজ তুলিয়া উঠিল ও গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। রাসবিহারী অভিভূত হইয়া কক্ষের গবাক্ষ পথে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ছই নয়ন হইতে ছই ফোঁটা অঞ্চ গডাইয়া পড়িল। এ অঞ্চ নিবেদন কার পাদপদ্মে গ রাসবিহারী কি ভাবিতেছিলেন ? রাসবিহারী কি ভাবিতে-ছিলেন,—"ভুবনমোহিনী ভারতমাতা! তোমার এ অধম সম্ভান শৈশবে মাতৃহারা হয়েও মাতৃত্বেহ হ'তে বঞ্চিত হয় নি। এক স্নেহশীলা নারীর মাতৃস্নেহে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল সে। ভাকে যখন ভূমি কেড়ে নিলে মা, মনে করলাম ভোমার সেবার ক্রটী হচ্ছিল ব'লে ভূমি আমায় রিক্ত করলে যেন আমি

আমার সর্বব্দ দিয়ে তোমার মৃক্তি যজ্ঞ করি। আজ আবার তোমার অক্ষম সন্তানকে তোমার কোল থেকে দূরে সরিয়ে দিলে মা! আজ আমি সহায়সম্বলহীন, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন। জানি মা, আর তোমার কোলে ফিরে তোমার অমিয় স্বেহধারা পান করবার ভাগ্য হবে না, তবুও তোমার মৃক্তিই আমার জ্বপ, তপ, ইহকাল, পরকাল। মা! তোমার অনেক অর্থশালী, ক্ষমতাপন্ন, বিদ্বান, বৃদ্ধিমান সন্তান আছে, তবুও এই অধম সন্তানের প্রতি তোমার অগাধ স্বেহ। তাই তোমার কার্য্য সাধনের জন্ম এই অভাগাকে তুমি নির্ব্বাচন করেছিলে তোমার স্বপ্ত সন্তানদের জাগিয়ে তুলতে। যেখানে যেভাবে থাকি, তোমার মৃক্তি ছাড়া আমার অন্য কাম্য নাই ও থাকবে না। যে ব্রতে তুমি দীক্ষিত করেছ, তা' থেকে আমি একপদও সরে দাঁডাব না মা! বন্দেমাতরম।"

আমরা জ্বানি না তিনি কি ভাবিতেছিলেন—কিন্তু তাঁর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ হইতে ইহা অমুমান করা কঠিন নয়। এই ঘটনার চল্লিশ বংসর পরে রাসবিহারী, নেভাজীর সঙ্গে একত্রে যে সঙ্কল্পবাণী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অমুমানের অমুকুলেই সাক্ষ্য দেয়। সে বাণীঃ

ভারতমাতা ! তোমার সেবা ব্রতে আমরা দীক্ষিত । আমাদের শেষ নিশ্বাসটী পর্যান্ত তোমার মুক্তিযজ্ঞে ব্যয়িত হইবে । যতক্ষণ আমাদের শেষ সন্তানটী জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ আমাদের গৃহের একখণ্ড ইষ্টক থাকিবে ততক্ষণ পর্যান্ত তোমার মুক্তির জক্ত আমরা সর্ববিধ উৎসর্গ করিব। মা! বরার কোন প্রায়েজন নাই, তোমার স্থবিধামত তুমি ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করিও। যদি মাসের পর মাস আবশ্যক হয় আমরা তোমার মুক্তি যুদ্ধ চালাইব, যদি বৎসরের পর বৎসর দরকার হয় আমরা অক্লান্ডভাবে তোমার জ্বন্য যুদ্ধ করিব। আজকে যে শিশু সে আগামীকাল তোমার মুক্তি সৈনিক। মা! আমাদের এই একান্তিক পূজা গ্রহণ কর। আমাদের সকল শক্তি, সকল আশা, সকল আনল সকল হংথ তোমার প্রেমে নিমজ্জিত হউক। তোমার অক্ষম সন্থানদের পূর্ববিভ্লান্তি ক্ষমা কর মা। তাদের তোমার গরিমায় উজ্জ্বল কর মা। তাদের তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাও মা। তাদের মৃতদেহের উপর বিজ্বয়ী হইয়া নবরঙ্গে তুমি নৃত্য কর। তুমি জ্বাণো! তুমি জ্বাণো! আমাদের আত্মবিলি তোমার বন্ধন মোচন করুক। বন্দেমাতরম!

যাহা হউক—ছল নাম, পি, এন, ঠাকুর গ্রহণ করিয়া রাসবিহারীকে দেশত্যাগ করিতে হয়। কিভাবে তিনি আত্মগোপন করিয়া যড়যন্ত্র চালিত করেন ও কি উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি পলাইতে সক্ষম হন সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর কাহিনী নানা লোকে প্রচার করিয়াছেন। তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা অতীব লুরাহ।

তাঁহার জাপান যাত্রা অতি বিপদসঙ্কুল ও ত্রংসাহসিকতাপূর্ণ। জাপান ও চীনে অস্ত্র সংগ্রহ করিবার স্থযোগের বিশেষ সম্ভাবনা অম্বুমান করিয়াই তিনি জাপান অভিমুখে রওনা হন। গুনিয়াছি,

প্রাসিদ্ধ ঔপক্যাসিক শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ্ঞ সম্পত্তি বন্ধক দিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপান যাইবার পাথেয় দেন এবং তাঁহার পথের দাবীর নায়কচিত্র রাসবিহারীর চরিত্রের অন্তকরণে লিখিত।

১২ই মে. ১৯১৫ সালে ২৯ বৎসর বয়স্ক রাসবিহারীকে লইয়া জাপানী জাহাজ 'সামুকীমারু<sup>'</sup> কলিকাতা ত্যাগ করে। এই জাহাজ ২২শে মে, ১৯১৫ সাল সিঙ্গাপুর স্পর্শ করে। সেই দিনই অপেক্ষাকৃত একটা ছোট জাহাজ 'বানাইমারু' এক জাপানী বিপ্লবীকে বহন করিয়া এই সিঙ্গাপুর স্পর্শ করে। এই জ্ঞাপানী বিপ্লবী বৈদান্ত্রিক সার্ব্বভৌম দর্শনের সহায়ভায় পাশ্চাভা সভাতার মেরুদ্ধ নিষ্পেষিত করিবার মানসে ও পাশ্চাতা সভ্যতার ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত করিতে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁর সে আশা আজও অপূর্ণ, কিন্তু তিনি ভগ্নোগুম হন নাই। আজও তিনি সেই যুদ্ধই চাল।ইয়া যাইতেছেন। সেদিন কে জ্ঞানিত যে এই জাপানী বিপ্লবী ৬১ বংসর বয়সে কলিকাতায় বসিয়া ভারতীয় ছই কর্মবীরের ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হইবেন। এই জাপানী বিপ্লবী ডাক্তার অশোয়া। তিনি রাসবিহারীর শৃশু-মাতা শ্রীমতী কোকো সোমার স্বাপানী ভাষায় লিখিত রাসবিহারীর জীবনী পাঠে মৃগ্ধ হইয়া ইংরাজীতে 'জাপানে হুই ভারতীয় মহামানব' নামক পুস্তক রচনা করিয়া চলিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয় বছস্থানে বছলোক খণ্ড খণ্ড ভাবে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু রাসবিহারীর বিষয় তদ্ধেপ আলোচিত হয় নাই। এ আলোচনা না হইবার কারণ একাধিক। ডাব্ডার

অশোয়া নিজে বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং আয়ুর্ব্বেদ মতে জ্বাপানে তাঁহার স্বাস্থ্যাঞ্জম আছে। তিনি বলেন—

"ধর্মমাত্রেই মনোবিজ্ঞান, কিন্তু সেইটাই যথেষ্ট নয়।
তার চেয়ে অনেক বড় মানবপ্রকৃতি-বিজ্ঞান। আর সেই
কারণেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে তাহা কঠিন। আবার তার চেয়েও
বড় সার্বেভৌমিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, সহজ কথায় বলা যাইতে
পারে বিশ্বের গঠন ও নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞান। এইটাই হইল বৈদান্তিক
দর্শনের প্রতিপান্ত। মহামানবতার পূর্ণ বিকাশের পথ নির্ণয়
করে এই বিজ্ঞান।

তিনি আরও বলেন—"তোমার বিপক্ষ তোমাকে ধ্বংস করিবার জন্ম যে অস্ত্র প্রয়োগ করে তুমিও যদি সেই অস্ত্র প্রয়োগ কর, তবে তুমি বৈদান্তিক ধর্মের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই, তুমি বৈদান্তিক শাস্ত্র পাঠ করিয়াও বৈদান্তিক ধর্ম হইতে স্থালিত।" অতি সত্য কথা—জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের চরম অবস্থার কথা। গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর ভেদের কথা আছে এবং স্তর ভেদে কর্ম ভেদের কথাও আছে। বিপ্লবীদের জ্ঞানপন্থীদের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিলে চলিবে না। পুরুষোত্তম প্রীকৃষ্ণের পক্ষাপক্ষ ছিল না, কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা ছিল না তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহার অস্ত্রধারণের আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু অর্জ্জুনের পক্ষেতাহা মোহমাত্র। তিনি জ্ঞানের সেই পর্য্যায় পৌছান নাই, তাই প্রীকৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন—এই স্তরের ভিতর দিয়া অর্জ্ঞুনের পার হইবার প্রয়োজন ছিল।

বৃদ্ধদেব, মহাবীর, শঙ্কর, নানক, কবীর, মাধ্বাচার্য্য, রামান্তজ্ঞ, রামদাস, চৈতক্ত ইহারাও মহাপুরুষ; আবার অশোক, রাণা প্রতাপ, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, নানাসাহেব ইহারাও মহাপুরুষ। এই ছই জাতীয় মহাপুরুষের সেতৃস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী। রাসবিহারী ও অক্যান্ত বিপ্লবীরা দিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যুগান্ত্সারে মানবকল্যাণের জন্ত আত্মনিয়োগ মহাপুরুষের লক্ষণ।

দেহ ও মনের সম্বন্ধ অচ্ছেছ। দেহ যদি ক্রিষ্ট থাকে মনের বিকাশ অসম্ভব। তাই দেহকে স্মৃস্থ সবল করার একাস্ত প্রয়োজন। দেশ যখন নানাপ্রকার অত্যাচারের তাড়নায় ক্লিষ্ট তখন মানব মনের বিকাশ বা উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব। সে যুগের মহামানবদের কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রথম এই অত্যাচার বিদ্রিত করিয়া দেশের মধ্যে স্বাধীনতা স্থাপন,—শাস্তিস্থাপন। জীবনধারণের জন্ম, বাঁচিবার জন্ম চাই,---অন্ন, জল, বস্ত্র, বাসগৃহ, নিরুপদ্রব সরল জীবনযাতা। দেশের কল্যাণের জন্ম যে শান্তিময় ঈর্ষাদ্বেষ-শৃষ্য অবস্থার প্রয়োজন, তাহারই জম্ম এই তথাকথিত বিপ্লবীর। সর্ব্যন্ত দান করিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোনপ্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ ছিল না-কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা ছিল না। প্রত্যেক বিপ্লবী ছিলেন মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। দেশ বলিতে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন কোটা কোটা মানবের কল্যাণ। এই মহৎ আদর্শ ই তাঁহাদের আত্মান্ততি দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ডাক্তার অশোয়া এ কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁর মনের

গভীরতম প্রদেশে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি রাসবিহারী বা নেতাঙ্কীর চরিত্রের প্রতি আরুষ্ট হইয়াছেন ও তাঁহাদের জীবনকথা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রাসবিহারীর বাল্য ও যৌবনের লীলাভূমি ভারত, যৌবনের শেষাংশের ও প্রোঢ়কালের লীলাভূমি জ্ঞাপান, বার্দ্ধক্যের লীলাভূমি শ্রাম, বর্মা ও সিঙ্গাপুর। ডাক্তার অশোয়া জ্ঞাপানে রাসবিহারীর জ্ঞীবনাংশ ভারতীয়দের নিকট তুলিয়া ধরিয়া ভারতীয়মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

# রাসবিহারীর বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের অভিযোগ

দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ বোমা মকন্দমার শুনানী হয়। এই মকন্দমায় বোমা নিক্ষেপকারী বসস্ত বিখাসের ফাঁসি হয়।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, যখন বিচারালয়ের মধ্যে বসন্তবিহারী ও অস্থাস্থ অপরাধীর বিচার চলিতেছিল, একদিন রাসবিহারী স্বয়ং এই বিচারালয়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। বহুলোক বিচারালয়ে এই বিচার দেখিতে আসিতেন এবং সেদিনও আসিয়াছিলেন। রাসবিহারী স্বহস্তে লিখিয়া এক বির্ভি বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। বিচারক রাসবিহারীর হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর দেখিয়া চমকিত হইলেন। তথনই তিনি কোর্টের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রাসবিহারীর অমুসন্ধান করেন। কিন্তু রাসবিহারী তথন বিচারালয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রা দিল্লী নগরী অসুসন্ধান করিয়াও রাসবিহারীর সন্ধান মিলে

নাই। এ কাহিনীর ভিতর কতদূর সত্য আছে জানি না, কিন্তু তাংকালিক দিল্লী প্রবাসী বহু বাঙ্গালীর মুখে এ কথা শুনা যাইত।

তাৎকালিক শিমলাস্থ সি. আই. ডি বিভাগের শ্রীব্যানার্জীকে একদিন রাসবিহারীর মধ্যম ল্রাতা এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি সংক্ষেপে উত্তর দেন—"রাসবিহারীর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। রাসবিহারীর ভয় বলিয়া কোন জিনিষ নাই।" এ ঠিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নয়, তব্ও উদ্ধৃত করিলাম তার কারণ উচ্চতম পুলিশ কর্মচারীরাও রাসবিহারী সম্বন্ধে যে ধারণা রাথিতেন তাহাই পরিক্ষট করিবার জন্ম।

দিল্লীর বিচারালয়ে রাসবিহারীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করা হয় তার সংক্ষিপ্তসার ভারতের প্রায় সকল দৈনিক সংবাদপত্রে বাহির হয়। রাসবিহারী ধৃত হন নাই, কিন্তু ভবিদ্যুতে যদি ধৃত হন ও মকদ্দমা চালাইবার প্রয়োজন হয়, সেই জন্ম রাসবিহারীর পিতা এই মকদ্দমায় রাসবিহারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র সংগ্রহ মানসে তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রীহরিচরণ ঘোষালকে দিল্লী প্রেরণ করেন। এই ঘোষাল মহাশয় রাসবিহারীর পিতার অধীন একজন কর্মচারী। রাসবিহারীর পিতার ছদ্দিনে ইংরাজ সরকারের ভয়ে সকলেই প্রায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সামান্ত শিক্ষিত অল্প বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারী রাসবিহারীর পিতাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিনোদবিহারী যে সকল

নথিপত্র সংগ্রহ করেন তাহা শিমলার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের সময় নষ্ট করেন। তখন আর সে সকল নথিপত্রের আবশ্যকতা তিনি অমুন্ডব করেন নাই। রাসবিহারী তখন নিরাপদে জাপানে পৌছিয়াছেন এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।

রাসবিহারীর বিরুদ্ধে তিনটী অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং এই তিন অভিযোগের একত্র বিচার হয়।

প্রথম—প্রতিষ্ঠিত রাজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, যাহার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির উচ্ছেদ।

দ্বিতীয়—ফৌজদারী আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে নরহত্যার অপরাধ।

তৃতীয়—বিক্ষোরক আইন অমান্স করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিক্ষোরক বস্তু সংগ্রহ করা, বিক্ষোরক বোমা প্রস্তুত ও ব্যবহার করা এবং আইন অমান্স করিয়া অন্সান্ত অস্ত্র ব্যবহার করা।

ক্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে পলাতক রাজনৈতিক অপরাধী প্রত্যর্পণ সম্পর্কীয় যে চুক্তি আছে তাহার বলেই ইংরাজ সরকার চন্দননগরস্থিত ফরাসী সরকারকে রাসবিহারীকে ধৃত করিয়া প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করে। অবশ্য রাসবিহারী ধৃত হন নাই। রাসবিহারী ফরাসী প্রজা এবং এই আইন ফরাসী প্রজার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, সে বিচার ফরাসী সরকার করেন নাই।

ফরাসী সরকার যথন রাসবিহারীকে ধরিতে ইংরাজকে সাহায্য করেন, শ্রীঅরবিন্দ তখন পণ্ডিচারীতে। ফরাসী

সরকারের এই অক্সায় আদেশ যাহাতে রাসবিহারী ধৃত হইবার পূর্বেই প্রত্যাহত হয় তাহার চেষ্টা করিবার জক্স তিনি জ্রীমতিলাল রায়কে অন্থরোধ করিয়া এক পত্র লেখেন এবং এ বিষয়ে স্বয়ং সহায়তা করিতেও স্বীকৃত হন। অবিলম্বে যাহাতে ফরাসী কোট অব কাসেসনের নিকট আবেদন করা হয় ও তাহার আদেশ গ্রহণ করা হয় সে জক্স তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ কাজ কে করিবে ? করিতে পারেন একমাত্র রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী। বিনোদবিহারী তখন শিমলায় এবং তখনও তিনি ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারী। অন্য নিকট আত্মীয় কে এ দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইবে ? এ আবেদনের জন্ম যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক তাহা কোথা হইতে আসিবে ? কাজেই এ আবেদন জল্পা করনায় রহিয়া যায়। রাসবিহারীর দেশত্যাগের সংবাদ তাহার বন্ধুরা অল্প দিনের মধ্যেই জ্ঞানিতে পারেন—কাজেই এ চেষ্টা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

# রাসবিহারীর দেশত্যাগের উদ্দেশ্য ও জাপান যাত্রার কারণ।

প্রাণের মমতা কাহার নাই ? দৈহিক কটের ভয় ও প্রাণের
মমতাই তো মামুষকে তুর্বল করিয়া দেয়। এ হেন প্রাণের
মমতা মামুষ ত্যাগ করে। মুহুর্ত্তের উত্তেজনায় কত লোকই
তো আত্মহত্যা করে। এহিক পারিপার্থিকের সঙ্গে যখন নিজেকে
মিলাইতে না পারিয়া মামুষ দিশেহারা হইয়া পড়ে, মান

মর্যাদা সম্ভ্রম রক্ষার পথ খুঁজিয়া পায় না, অথবা নির্যাতনের
মাত্রা যখন সহনশীলতার মাত্রা অভিক্রেম করিয়া যায়, তখন
মাত্র্য মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্ম ছাই হাত বাড়াইয়া দেয়।
এ শ্রেণীর মৃত্যুবরণ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে
পাওয়া যায়। এ মৃত্যুবরণ—মৃত্যুর নিকট পরাজয়। কাজেই
হিন্দুর কাছে এ মৃত্যু অধর্ম।

যাঁহারা মহান আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ভাবনা দারা অমুপ্রাণিত, তাঁহারা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া গস্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হন; পথে যদি মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সে মৃত্যু তাঁহারা বরণ করিয়া লন—তথাপি আদর্শচ্যুত হন না। এরপ দৃষ্টান্ত অল্ল হইলেও বিরল নয়। শিখ সদ্দার বন্দা, শিখগুরু তেজবাহাত্ত্র সিংহ, রাজ্ঞা নন্দকুমার ও বিপ্লবী যুগের ক্ষ্দিরাম বন্ধু, কানাই দত্ত, সত্যেক্র বন্ধু প্রভৃতি এ মৃত্যুবরণের অপূর্বে দৃষ্টান্ত। ইহারা কেহই মৃত্যুকে আগত দেখিয়া কাতর হন নাই। ইহারা মৃত্যুপ্লয়ী পুরুষ। কে এমন ভারতীয় আছে যে এই সকল মহান ব্যক্তির নাম স্মরণ করিয়া শ্রন্ধায় মাথা নত করিবে না ?

রাসবিহারীকে এ গৌরব হইতে বঞ্চিত দেখিয়া সেকালে অনেকের মনে ব্যথা জাগিয়াছে। তাঁহাদের মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়াছে, নিভীক রাসবিহারী যেন অবশেষে প্রাণের মমতার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। রাসবিহারীর চরিত্র জন্মধাবনের জন্ম এ সন্দেহের মীমাংসা আবশ্যক। অধ্বচ

এ সন্দেহ ভঞ্জনের অন্তরায় বহু। রাসবিহারী দেশত্যাগ করিবার পর আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার স্থযোগ পান নাই। বিদেশে কেহ তাঁহাকে এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন কিনা, এবং এ প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই শেষের দিকে তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। যাঁহারা তাঁহার দেশত্যাগ পর্যান্ত তাঁহার সংস্পর্শে ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মৃত। এ বিষয়ে পরলোকগত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত রাসবিহারীর ল্রাভার যে আলোচনা হয় আমরা তাহা পরে উদ্ধৃত করিব। এ আলোচনা হই একটা বিষয়ে আলোকপাত করিবে। কিন্তু অন্য উপায়েও আমরা মীমাংসা করিতে পারি ও নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

যে বালকের একবার অগ্নিতে অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়াছে, সে
অগ্নি হইতে দূরে থাকে। হাডিঞ্জ বোমা ব্যাপারে ইংরাজ
সরকার যেরূপ ভাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন ভাঁহার ভাহা ভূলিবার ,
কথা নয়। কিন্তু রাসবিহারী এই পশ্চাদ্ধাবন অগ্রাহ্ম করিয়া,
লাহোর ও কাশী বড়যন্ত্র চালনা করিয়াছিলেন। প্রাণ ভয়ে
পীড়িত পুরুষ কথনও এরূপ নির্ভীকভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন
না। এ ষড়যন্ত্র বিফল হইলে তিনি ছন্মনামে ও পরিচয়ে
জাপান যাত্রা করেন। সেখানে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না
করিয়া সচ্ছন্দে তিনি জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু
তিনি ভাহা করেন নাই। জাপানের ভূমিতে পদার্পণ করিতে না

RASH BEHARI ROSE

78 SANCHOME UNDEN SHIRLIYARU TURYO

TELEPHONE: ASTAMA (18) 0404 養活券山(近) の取り内閣

マウホルジスを図金 50七九条板

<del>ラス・ビ</del>ハリェポース ボース、ラスビハリ

токур, ЈШу 17.

My dear Bijon, Your latter of the 14th ultimo reached no less hight. I am exceedingly flat to get the pictures, and your photo remembled our dear father very chearly. Indeed I have not seen you all for more than 25 years, and it is natural that I should long to see Jos. But it all depends myon the will

of the Lord Almighty.

of the Lord Almighty.

as desired by R. ma. I am sending to you separately a photo-mysalr,

my son Masshide and my damanter Tetau. We are all well. My son is now in

the fifth year class of the Middle School, and he will enter the Univer
sity next year. My daughter is now in the third year class of the Cirls

Higher School. Their mother studied the Bengalos, but after her death

nobody could teach the children the Bengales.

I also received information from Sris that Fachu was going to be married shortly. But Fachu has not vritten to me about it as yet. It is no use quarrelline over petty matters like this. If possible, you should go down to Calcutta and be present at the caremony, if my letter reaches you before the date of the marriage. Tell Bowge not to feel offended even if the invitation did not come directly from Fachu, which he ought to have done. We must all live and work with high ideals in our respective sphores, Small and insignificant matters should not make us lose our temper. We

Small and insignificant matters should not make us lose our temper. We must be broad-winded, and M slow our example to others.

Do you correspond with Sushila? If not, do so please. If your financial condition permits, remit to her some times Ten Rupess or so. She will no doubt be glad. Who is now living in our house? I think it was rented, If so, what happened to the rent-money? I think Sushila could now and then be helpel out of the rent to n certain eriont. What is your opinion? If you agree, you can take necessary temp to I effect it.

With love and blessings to you all, Yours effectionately.

Kash Reham Boso

My described blush, I am no clud to get your letter of the 14th ultimo. Please do now and then write to me. That are you studying now? In what class you are now? Yes, when you are old crough, you must some to me. Your countrs are now in higher Schools here. They are learning finglish also, as it is a compulsory subject here. For everybody, the first important thing is health, next personality, and the last education. When you come here, I shall tell you many other things of life, for my affectionately blessings to your mother and Bindl. Japan is a nice place. The climate is good and the comments of the stationary is called the healthly securities in mountains, lakes, rivers and omother and simul. Aspail is a nice place, and climate is you and the co-ceams. The people are extremely particle, clim, modest, brave, and o-spiritual. When you grow up, you wil understand Japan. Now it is surper here, but the temperature seldon goes up more than ninety degrees. Gene-rally it voices between 80 and f 90 in day time, and 70 and 80 in night time. Try to be as patrictic, clean, modest, brave and spiritual as the Jananese. Your affectionately unole, Bose

করিতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতরণ করেন এবং পুনরায় মৃত্যুর সম্মুখীন হন। সেবারও অতি অন্তুত উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। এ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই তিনি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বরাশীর্বাদে তিনি ভারতমাতার অজ্বেয় মুক্তি-সেনানায়ক। মৃত্যু বার বার দারে করাঘাত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যতদিন না তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ করিয়াছে ততদিন তিনি যেন মৃত্যুকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল রায়ের রাসবিহারীর সম্বন্ধে উক্তিতে আমরা পূর্ব্বেই শ্রীশচন্দ্র ঘোষের পরিচয় পাইয়াছি। এই বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ছিলেন রাসবিহারীর আবাল্য বন্ধু। বিনোদবিহারীর পরিবারের মধ্যে শ্রীশচন্দ্রের স্থান ছিল অতি উচেট। চন্দননগরস্থ শ্রীচারু চন্দ্র রায়কে যখন চতুরতা করিয়া রটিশ সরকার আটক করিয়া রাখে, তখন শ্রীশচন্দ্র চারু রায়ের পরিবারবর্গকে প্রতিপালনের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন ও ফিরি করিয়া তাঁতের কাপড় ও গামছা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা দিয়া এই রায় পরিবারের সাহায্য করিতেন। ইনি মেদিনীপুর জেলে বহুদিন আবদ্ধ ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র গুধু রাসবিহারীর বন্ধু ছিলেন না, বিনোদবিহারীর মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শেষকৃত্য সমাপনে সহায়তা করেন ও পরে বিনোদবিহারীর পুত্রদের শর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শনাতা ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রও বিনোদ বিহারীর

বিনোদবিহারীর মধ্যম পুত্র বিজ্ঞনবিহারী যখন কাচড়াপাড়ায় চাকুরী করিতেন তখন বহু সময় বিজ্ঞনবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র একত্রিত হইয়া পুরাতন দিনের কথা লইয়া আলাপ করিতেন। অতীত দিনের স্মৃতি এমনই মধুর, ছুঃখের দিনের স্মৃতি মধুরতম।

বহুপূর্বের কথা তুলিব না। বাঙ্গালীর জীবনে—গুণু বাঙ্গালীর নহে—সমগ্র ভারতবাসীর জাগরণের স্টুনা ইইয়াছিল —মহামতি তিলক, বাগ্মীবর স্থ্রেক্সনাথ প্রমুখ মহাত্মাদিগের আপ্রাণ চেষ্টায়। স্থাপ্তোভি ভারতবাসী দেখিল, পূর্ব্বগগনে স্বাধীনতার মনোরম সমুজ্জল ভাতির অপূর্ব্ব ছটা। তাহারই বিকাশের ফল ক্রমশঃ ফলিতে আরম্ভ ইইয়াছিল।

বহুদিনই বিজনবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে রাসবিহারীর পঙ্গায়ন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র সে সকল প্রশ্ন উঠিলেই অম্ম কথা বলিয়া বিষয়টা চাপা দিতেন। একদিন বিজনবিহারী শ্রীশচম্প্রকে চাপিয়া ধরিলেন।

বিজনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"দাদা দেশত্যাগ করিলেন কি প্রাণের মায়ায়, মৃত্যুর ভয়ে ?" এরপভাবে পুর্ব্বে কখনও বিজন বিহারী শ্রীশকে প্রশ্ন করেন নাই।

শ্রীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—"অর্থাৎ ?" শ্রীশচন্দ্রের চক্ষুতে তীব্র ভর্ৎসনা ফুট্য়া উঠিল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বিজনবিহারী বলিলেন—

"অনেকেই ত ভাবাবেগে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন, আবার জ্বেল খাটিয়া, পুলিশের তাড়া পাইয়া মতটা বদলে ফেলেছেন— কেউ কে**উ** দেশের স্বাধীনতার জন্ম কঠোর যোগ সাধনা স্থরু করেছেন, কেউ কেউ বা বিদেশ থেকে ঘুরে এসে বড় সরকারী চাকুরীও করিতেছেন, এবং দেশের লোককে উৎপীড়নও করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশ হো হো করিয়া উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল তীত্র বিজ্ঞপ। হাসি থামিলে বলিলেন—

"তোমার মন্তব্য অপরিণামদর্শীর মত। কত্তকগুলা বিচার বৃদ্ধিহীন লোকের মন্তব্যের পুনরার্ত্তি মাত্র। আদর্শ, আকাজ্জা ও কর্মা করিবার শক্তি, তিন এক নয়। মানুষ যদি বোঝে যে তার শক্তির অভাব আছে তাহলে পথ বদলান তো উচিত। অনেকের উচ্চ আকাজ্জা থাকে কিন্তু সে আকাজ্জা চরিতার্থ করবার মত দীর্ঘ সাধনার শক্তি থাকে না। যে মূহূর্ত্তে করবার মত দীর্ঘ সাধনার শক্তি থাকে না। যে মূহূর্ত্তে কথাটা বৃঝতে পারে সেই মূহূর্ত্তেই ত তার পথ পরিবর্ত্তন করা উচিত। এটা দোষের নয়। তোমার গণিত শাস্ত্র আয়ন্ত করবার মত মস্তিক্ষ নাই তুমি তাহার পিছনে পড়িয়া থাকিলে কি লাভ হইবে ?

বিজনবিহারী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আছা তুমি দাদার কথাই বল। তিনি কি প্রাণভয়ে পালালেন।"

শ্রীশ গন্তীর হইয়া বলিলেন—"লোকে তাই বলে বটে"। বিজ্ঞনবিহারী শ্রীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের চক্ষু মিলিত হইলে শ্রীশ প্রশ্ন করিলেন—"কেন? কথাটা বিশ্বাস হচ্চে না?"

বিজ্ঞনবিহারী বলিলেন—"না। কারণ তা হলে তিনি লাহোর বড়যন্ত্র হইতে দুরে থাকিতেন।

শ্রীশ বলিলেন—"তা বটে! কিন্তু লোকের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ?"

বিজনবিহারী বলিলেন—"লোকে কি বলে তা আমি জিজ্ঞাস। করি নাই।"

শ্রীশের চক্ষুতে কৌতৃক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—
"কেন, ইংরাজের সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালানোর মধ্যে
কম বাহাছরী কিসে ? আর প্রাণভয়ে পালালেন কি না,
একথার এখন কোন মূল্য আছে কি ? পালালেন একথাটা
তো আর মিথ্যা নয়।"

বিজনবিহারী নির্বাক হইয়া গেলেন। ঞীশচন্দ্র বিজন-বিহারীকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্ব হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"তোর অহঙ্কারে বাধছে, না ? বুঝিরে বুঝি, তোর আঘাত কোনখানে বুঝি।"

বিজনবিহারী বলিলেন— ভাই বোঝ ? কেবল কথার কাঁকি জান ?"

অবশেষে শ্রীশ বলিলেন—"না। কোন স্বেচ্ছাসেবকই
মরণকে ভয় পায় না। মৃত্যুকে জয় কর্ম্তে না পারলে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া যায় না। অগ্নি যজ্ঞে যারা নামে তাদের
আগুনকে ভয় পেলে চলবে কেন ? তুই ঠিকই অনুমান
করেছিস, রাসবিহারী মরণের ভয়ে দেশত্যাগ করে নাই।"

বিজনবিহারীর বুকের উপর হইতে একটা বিশ মন ভারী বোঝা যেন নামিয়া গেল। তিনি আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"তবে পালালেন কেন ?"

শ্রীশ বলিলেন—"শুধু শুধু ফাঁসী কার্চ্চে মাথা গলালে কি ফল হতো ? আর যদি চরম দণ্ডই না হতো, জেলে পচিলে বা আন্দামানে অন্তরীন হলেই বা কি লাভ হতো ?"

ক্ষণপরে শ্রীশ আরম্ভ করিলেন—লাহোর যড়যন্ত্র রাসবিহারীর একটা বিরাট কল্পনা। এই ষড়যন্ত্রে সে সর্ববশক্তি নিয়োজিত করেছিল। এ ষড়যন্ত্র ফেঁসে যাবার পর রাসবিহারীর বন্ধুরা রাসবিহারীকে দেশত্যাগ করবার জ্বন্থ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু রাসবিহারী একেবারে চুপচাপ। রাসবিহারী অসাড। হাঁ-না কোন জবাবই সে দিত না। রাসবিহারীকে ঘিরে সর্ববদাই কয়েকজন পালা করে পাহারা দিত। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে রাসবিহারী বিছানা ছেডে উঠে পড়লো: ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ইদানিং রাসবিহারীকে নিজা প্রায় ত্যাগ করেছিল। যাহারা কাছে ছিল সকলেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। সকলেই রাসবিহারীকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ রাসবিহারী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—"দেশত্যাগ করাই ঠিক। দেশের মধ্যে থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো প্রায় অসম্ভব। আর সম্ভব হ'লেও আংশিকভাবে সম্ভব। তুঃখ, এই মহাযুদ্ধের স্থযোগ আমরা নিতে পারলাম না। ভারতের কংগ্রেস নেতারা এ যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করেই

চলেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন ইংরেজ তাদের হাতে মোয়া তুলে দেবেন। যত সব—। যাক একবার যতীনদের খবর দিতে পারিস শিরে ?" রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "তোমার মতলব কি ?" রাসবিহারীর উত্তর আসিল—"ভেবে দেখলাম দেশের ভিতর থেকে আমরা যত তীব্র আন্দোলন চালাই না কেন, তাতে দেশকে বুটিশের হাত থেকে মুক্ত করতে কিছুতেই পারব না! যদি দেশের মধ্যে থেকে আন্দোলনে যথেষ্ট ফল পাওয়া যেতো তাহলে দেশ ছেডে কিছতেই যেতাম না। যেমন করেই হোক মাটি কামভে পড়ে থাকতাম। কিন্তু লাহোর আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে দেশের ভিতরে থেকে যথেষ্ট কাজ করা সম্ভব নয়। বাহিরে থেকে আক্রমণ দরকার, বাহিরের সাহায্যও দরকার।" একজন বলিয়া উঠিল—"সে ভো পরের কথা, কিন্তু ক্রেমাগত লুকিয়ে থেকে কাজ করাও তো মুদ্ধিল। আপনি জার্মানী চলে যান। সেখানে পৌছুতে পারলে আর ভয় নাই—আমাদের দলও সেথানে আছে। আগে তো নিজে রক্ষা পান, তখন কাজ করবার জন্ম অনেক সময় পাবেন।" রাসবিহারী ছন্ধার দিয়া উঠিল—"আমার মরা বাঁচা কি আমার হাতে না কি ? আমার সহকর্মীরা যদি মরণ বেছে নিতে পারে তো আমি পারবো না কেন? তবে নিরর্থক প্রাণ দিতে আমি রাজী নই। ফাঁসীর মাচায় দাঁডিয়ে বাহাতুরী করতে আমি লজ্জা বোধ করি। হেরে গেছি হেরে গেছি, বাস।" ধমক খাইয়া সকলে চপ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে জাশ্মাণী যাওয়াই ভো ঠিক গ"

রাসবিহারী বলিল—"না—জার্মাণী নয়। জার্মাণীতে কাজ করিবার জন্ম বহুলোক গিয়াছে ও আছে। আমি মনে করি পশ্চিম—পশ্চিমই। গলা কাটতে পারলে কেউ ছাড়ে না—পশ্চিম তো ছাড়বেই না। বিপ্লব শিখবার স্থান রুশ। কিন্তু সেখানে যাওয়া গুরুহ। পূর্ব্বেদিকে যাব মনে করেছি। পূর্বের যাত্ত পারলে ভাল হয়। পূর্বের যাওয়াও সহজ্ব। পূর্বের সঙ্গে আমাদের অনেক রকমের মিল আছে। ইক্সা করলে চীন ও জাপান আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারে। জাপানী ওকাকুরার মত লোক জাপানে আরও আছে। ইংরেজের মত জাপানের আমাদের উপর বিদ্বেষ না থাকাই সম্ভব। জাপানেও ভারতীয় কর্মীর অভাব হবে বলে মনে হয় না।"

তারপর যতীন ও অস্থাস্থ অনেকের সঙ্গেই রাসবিহারীর আলোচনা হয়। রাসবিহারী জাপান যাওয়াই স্থির করেন। রাসবিহারী তখন শিয়ালদহ পোষ্ট অফিসের উপর আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছিলেন।

বিজনবিহারী শ্রীশকে প্রশ্ন করিলেন—"বৈদেশিক সাহায্য লওয়ায় কি বিপদ নাই ? জয়চন্দ্রের কথা ভেবে দেখুন— ভেবে দেখুন জগংশেঠ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ভূলের কথা— ভেবে দেখুন রাণী ভবানীর সতর্কবাণী।

ঞীশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"বিপদ নেই, সমূহ

বিপদ আছে। তোরাই ইতিহাস উপ্টেছিস—আর আমরা উপ্টাই নাই। বরং তোদের চেয়ে আমরা বেশী করেই উপ্টেছি। কিন্তু সাহায্য লওয়ার সময় আছে—সেই সময়ের জন্ম অপেক্ষা করতে হয়। আর তুই কি মনে করিস্ সাহায্য চাইলেই পাওয়া যায়? ভিক্ষা করতে হলে ভেক দরকার হয়। সাহায্যের জন্মও অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্মও অপেক্ষা করতে হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলারও শুভক্ষণ আসা চাই। ইংরেজ ও ইংরেজের প্রতিপক্ষ উভয়েই যখন শক্তিহীন হয়ে পড়বে ঠিক সেই সময়টির জন্ম অপেক্ষা করতে হবে। এবার যদি একটা যুদ্ধ বাধে দেখে নিস্, ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসবে। জার্মাণী, আমেরিকা, রাশিয়া সর্ববিত্রই কন্মীরা দল গড়ে তুলছে। সময়ের অপেক্ষা করছে মাত্র।

বিজনবিহারী প্রশ্ন করলেন—"আমরা আজ ইংরাজের কাছে স্বাধীনতা ভিক্ষা চাইছি। শেষে সেই পরের কাছেই স্বাধীনতা ভিক্ষা করব, তফাৎ কোথায় ?"

শ্রীশ বলিলেন "না, এক কথা নয়। তুই স্কুল কলেজের বইই মুখস্থ করেছিস, আর হাতুড়ি পিটেছিস; এ সব কিছুই ব্ঝিস না। গত যুদ্ধের সময় ভারতের সহায়তা ইংরাজ লয় নাই? তাতে তাদের লজ্জা হয় নাই? আমরাও অপরের সহায়তা লইব, এটা ঠিক। আমরা অস্ত্র-শস্ত্র লইব, লোকজ্জন আমরাই দেবো, আমরাই স্বাধীনতার জন্ম মরবো, তাদের মরতে বলবো না—
আমাদের কাজে তাদের হাত দিতে দেবো না। আমাদের অর্ধ,

আমাদেরই রক্ত। গত যুদ্ধে ইংরেজ আমাদের রক্তে জিতেছে। আমরা কিন্তু তা চাই না।"

বিজ্ঞনবিহারী ভাবিতে লাগিলেন "এটা একটা পথ বটে।
কিন্তু আমাদের লোকবল কই? আমাদের নিরক্ষর ও সাক্ষর
লোকে স্বাধীনতার কত্টুকু বোঝে? আমাদের মধ্যে স্বাধীন
চিন্তা কই? আমাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা কই? আমাদের
মধ্যে নিয়মান্তবর্ত্তিতা কই?"

শ্রীশ বলিলেন—"তোর সন্দেহের কারণ কি ? আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের তুইটা দিক আছে—একটা নৈতিক আর একটা দৈহিক। তুই কি ভাবিস আমরা চিরদিন ইংরাজের জুতা বহিব। কখনও না। সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা কারও জুতা বহিব না। আমরা স্বাধীন হবই হব। দেশের ভিতরে এ বোধ হওয়ার দরকার, দেশের বাহিরেও এ মনোভাব প্রচার হওয়ার দরকার। যদি আমরা জুতা বই তো আমাদের নিজের জুতাই বইব—অপরের নয়। দ্বিতীয় কথা—আজ্বকের দিনে, দেশের লোক লাঠি সভকি নিয়ে তো আর গোলা-বারুদের বিরুদ্ধে লডতে পারে না। কাজেই দেশের বাহিরে থেকে যোগাতে হবে অন্ত্র-শস্ত্র—দেশের বাহিরেই লোককে শেখাতে হবে এসব অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার। স্থভরাং দেশের বাহিরে আমাদের দেশের লোক যারা আছে দেখতে হবে তারা কডটুকু সাহায্য করতে পারে আর কডটুকু অপরাপর দেশ সাহায্য করতে চায় ৷ ভিতর থেকে গণ্ডগোল ও বাহির থেকে গণ্ডগোল হলে কডটুকু সময় লাগৰে দেশকে

স্বাধীন করতে। তবে সবই নির্ভর করে কালের উপরে, সুযোগের উপরে। কিন্তু সুযোগ এলে তখন দেখা যাবে, না করে এখন থেকেই এমন তৈরি হয়ে থাকতে হবে যে সুযোগ এলেই 'জ্বয় মা কালী' বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারিস!"

রাসবিহারী যে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন নাই সেই কথাটা শ্রীশের কথায় পরিষ্কার হইয়া যায়। যতীন মুখুযোর ও কানাইলালের মৃত্যুবরণ কথা বিজনবিহারী ভূলেন নাই। যতীনকে যখন ভারত সরকার নিরম্বর তাড়া করিয়া ফিরিতেছিল তখন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে দেশত্যাগ করিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যতীন তখন বিপ্লবীদের সংহতি করিতে বাস্ত। যতীন প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন যে ফাসীকার্চে ঝুলিলে তার বংশগরিমা বৃদ্ধি পাইবে বই কমিবে না। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুবরণ, বীরেরই যথোপযুক্ত। শাস্ত, ধীর কানাইলালের ফাঁসীর সময় কানাইলালের মৃত্যুবরণের কথা শ্রীমতিলাল ও নির্ম্মল বক্সীর মুখে বিজনবিহারী শুনিয়াছিলেন। এই মুক্তি যজ্ঞের সাধকরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তবে দেশমাতার সেবায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? কিন্তু যুক্তি তর্ক দ্বারা অনুধাবন এক, আর মনপ্রাণ দিয়া অমুভব আর এক। এই কথাটা মনে প্রাণে অমুভব করিয়াছিলেন বিজনবিহারী বহু পরে। বছদিন পরে বিজনবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে গ্রীশ বলিলেন—"শোন একটা কথা। আমার মৃত বন্ধুদের আত্মারা কেবলই আমাকে ডাকিতেছে, বলিতেছে শ্রীশ চলিয়া এস, আমাদের সঙ্গে যোগ

দাও। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে দেশ স্বাধীন হবে না। তুমি শীঘ্র চলে এস।"

শ্রীশের কথা গুনিয়া বিজনবিহারী চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওটা তোমার নিয়ত চিন্তার ফল শ্রীশদা। তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, তুমি বরং আমার কাছে চল।" শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন—"আরে মরতে কি আমি ভয় পাই, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্ম স্বাধীন মায়ের মুখ দেখতে পাব না সেইটাই আমার বড় তুঃখ রে।"

এই ঘটনার অল্পনি পরেই শ্রীশ একদিন আত্মহত্যা করেন।
শুনেছি তিনি লিখে রেখে যান দেশ মুক্তির জন্ম মৃত বন্ধুদের
আহ্বানে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিতেছেন। কিংবদন্তী, ইনিই
সেই শ্রীশ যিনি নাকি জেলের ভিতর কানাইলালকে বন্দুক দিয়া
আদিয়াছিলেন।

রাসবিহারী প্রসঙ্গে ডাক্ডার জিলানী পরলোকগত বিপ্লবীরই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি উচ্চৈঃম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—'রাসবিহারী কেবল পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ রোপণ করেন নাই, তিনি পূর্ব্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশেও এই বীজ বপন করেন। প্রকৃতপক্ষে এশিয়ায় জাগরণের মূলে বাঙ্গলার এই মহাপ্রাণ সন্তান। স্বর্গীয় সত্যমৃত্তি যথন জগতে ঘোষণা করেন যে বাজ্ঞলা জগৎকে চিরদিন পথ দেখাইয়া আসিয়াছে তথন ভিনি বাজ্ঞলার ভোষামদ করেন নাই, বিলুমাত্রও

অত্যুক্তি করেন নাই। ইন্দোনেশিয়ার ডাক্তার হাতা তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন—রাসবিহারী ধাশ্মিক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন সমগ্র বিশ্বের মানবমণ্ডলী এক. তাদের একটা মাত্র ধর্ম্ম, তাদের সকলের একটা মাত্র দাবী। তাঁর কোন প্রকার গোঁড়ামী ছিল না। তিনি সকল দেশের ধর্ম পুস্তুক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিতেন।

রাসবিহারী বুঝিয়াছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত। ভারতের মুক্তি সমগ্র এশিয়ার মুক্তি এবং সেই বিরাট মুক্তির জন্ম তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

# রাসবিহারীর শৈশব ও কৈশোর।

প্রাচীন সাংবাদিক স্বনামখ্যাত শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ রাসবিহারীর সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—

"বড়ই তুঃখের কথা রাসবিহারীর শৈশব ও কৈশোরের কথা কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় শৈশবে মাতৃহারা রাসবিহারী ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে আদে, বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিপ্লব পদ্বা আলোচনা করে, বিপ্লবীদের জন্ম অন্ত্রশন্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেয়, ভারতের যুবকদের লইয়া বিপ্লবীদল গঠন করে, হার্ডিঞ্লের উপর বোমা নিক্ষেপের বড়যন্ত্র করে, লাহোর বড়যন্ত্রে মূল কর্মীরূপে কার্য্য করে ও অবশেষে রটিশ পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া দেশ হইতে পলায়ন করে।"

পরে রাসবিহারীর জাপান জীবন, গভীর স্বদেশ প্রেম ও আই, এন, এ, গঠনের ইতিহাস জানিতে পারিয়া হেমেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বকবি সেক্সপীয়রের কবিতাব হুই কলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> It is strange—but true; for Truth is always strange; Stranger Than fiction.

অনুবাদ—"অন্তুত—কিন্তু সত্য ; সত্য রবে চিরদিন অপূর্ব্ব বিস্ময় ; গল্প, উপকথা হতে অপূর্ব্বতর।"

আরও অনেকে এই খেদই করিয়াছেন। রাসবিহারী শৈশবে নাতৃহারা বলিয়াই তাঁহারা শৈশব পরিচয় দান কর্তব্য শেষ করিয়াছেন।

আমাদের প্রশ্ন—কে জানিতে চাহিয়াছিল, এই দরিত্র সন্তানের কথা ? তথনকার দিনে কাহার সাহস ছিল সে বিষয়ে সন্ধান করিতে ? তথনও রাসবিহারীর পিতামহ শ্রীকালীচরণ বস্থ জীবিত ছিলেন, রাসবিহারীর পিতা শ্রীবিনোদবিহারী জীবিত ছিলেন, রাসবিহারীর আবাল্য বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ জীবিত ছিলেন, তথনও রাসবিহারীর অহ্যাহ্য বন্ধু, সহধ্যায়ী ও সহকর্মী অনেকেই বাঁচিয়া ছিলেন—তথনও জাহার বিপ্লবী সাথীরা ইতস্ততঃ বিক্লিপ্ত হইয়াও পুড়েন নাই এবং জীবিতও ছিলেন। তথন

রাসবিহারীর জীবনীর ঐতিহাসিক বা জাতায় মূল্য কোন্ বাঙ্গালী বা ভারতীয় অন্মূভব করিয়াছিল ?

রাসবিহারী নিজেই তাঁহার পলায়ন ইতিহাস ১৯২০।২১ সালে প্রবর্ত্তকে লিখিতেছিলেন—পরে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। রাসবিহারী ভারত আকাশে উল্কার মত উদিত হইয়াছিলেন—তাঁহার উজ্জ্বলো সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার স্পর্শ হইতে সকলে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তখন সকলেই ভাবিয়াছিল—রাসবিহারীর কার্য্য রাসবিহারী শেষ করিয়া দেশ হইতে বিদায় লইয়াছেন আর তাঁহাকে আবশ্যক নাই। সেদিন রাসবিহারীর পরিবারবর্গ ঘরে লাঞ্ছিত, বাহিরে লাঞ্ছিত—কেহ অপ্রকাশ্যভাবেও রাসবিহারীর পরিবারবর্গের সহিত সংস্রব রাথিতে চাহিতেন না।

আজ সেই অতীত দিনের সাক্ষী বিশেষ কেহ বাঁচিয়া নাই। রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীনগেন্দ্র নাথ বস্থু স্থবলদাহস্থ পৈত্রিক ভিটায় শেষের দিনের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন এবং রাসবিহারীর একজন সেবক শ্রীনরেন্দ্র নাথ সরকার জীবিত আছেন এবং বিপ্লবী বীর অমরেন্দ্র নাথও জীবিত। শুনিয়াছি তিনি অতিশয় পীড়িত। তাঁহাকে একটা বিবৃতির জন্ম অনুরোধ করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া চেষ্টা করিলে কি হইত বলা যায় না। বিপ্লবী বীর যহগোপাল মুখোপাধ্যায়কে লিখিয়া জানিতে পারি এক অমরেন্দ্র ব্যতিরেকে রাসবিহারীর সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত আর কোন বিপ্লবী

জীবিত নাই। লেখক বিজনবিহারীও সকল কথা জানেন না এবং যাহা জানেন তাহা লোকমুখে শোনা কথা। কিছু কিছু নথিপত্র তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নষ্ট করিতে হয়। মস্তিক্ষের কোণে যেটুকু সয়ত্রে বহন করিয়াছেন সেটুকু পাছে নষ্ট হইয়া যায় সেই আশঙ্কায় এতদিন পরে জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইবার মুখে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য—বস্থবংশকে যে মর্য্যাদা ও যে কর্ম্মবীজ্ঞ-মন্ত্র রাসবিহারী দিয়াছেন, বস্থবংশ যেন সে মর্যাদা ও মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে কোন কিছু পাথিব লোভে চ্যুত না হয়। আরও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ছঃখ হয় রাসবিহারীর কোন ভক্ত কোন দিন-পঞ্জিকা রাথিয়া যান নাই।

মানুষকে জানিতে হইলে, বিচার করিতে হইলে, জানিতে হইবে তাঁহার কুল পরিচয়, তাঁহার কৌলিক কুষ্টি, তাঁর লীলাভূমি, পারিপার্শিক স্থিতি ও বাডাবরণ, তাঁর জীবনের ঘটনা সংঘাত, তাঁর সাফল্য ও বিফলতা। আমাদেরই পুরাণে আছে মাতৃদোষে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, মাতৃগুণে বিহুর ধার্শ্মিক শ্রেষ্ঠ। আমাদেরই শিশু শিক্ষায় আছে মাসীর অনবধানতায় ভগ্নীপুত্রের কাঁসী। এমন কি ইহজন্মের কর্মের ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দেশ করিতে মহাভারত ও অন্যান্থ পুরাণ পুনঃ পুনঃ পুর্বে জন্ম ধরিয়া টানাটানি করিয়াছে। কেবল স্থুল ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইভিহাস রচনা করা যাইতে পারে কিন্তু একটী ব্যক্তি

বিশেষকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না। এরপে চিনিবার বা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। যদি না বুঝিলাম, না জানিলাম, হৃদয় দিয়া অনুভব না করিলাম তবে তাকে আদর্শ করিব কি প্রকারে ? সেই মান্ত্র্যের যদি জীবন যুদ্ধ না অনুধাবন করিতে পারিলাম তবে তাহার সংগুণ দার। আকৃষ্ট হইব কি প্রকারে ? যদি তার ভুল ভ্রান্তি না জানিলাম তবে সাবধান হইব কি প্রকারে ?

যারা ধনীর তুলাল, যাদের পশ্চাতে আছে অসংখ্য দাসদাসী, অগণিত শিক্ষকমণ্ডলী, উচ্চ শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিবার সহস্রমুখী পথ, যাহারা অর্থ বিনিময়ে সমাজের যে কোন স্তরে নেতৃত্ব করিতে পারেন তাঁহাদের কাছে রাসবিহারীর জীবনী একটা চিন্তাকর্ষক কাহিনী মাত্র। কিন্তু যারা দরিদ্র, যারা স্বীয় পরিশ্রমে ও একান্তিক সাধনায় নানারপ বিপত্তি অতিক্রম করিয়া মানব কল্যাণ সাধন করিতে ও পৃথিবীতে পদচ্ছি রক্ষা করিবার জন্ম কৃতসঙ্কল্প তাঁরা রাসবিহারীর জীবনে বহু বস্তু পাইবেন, বহু উৎসাহ পাইবেন। তুঃস্থ পথহারা নির্য্যাতিত লাঞ্চিত বাঙ্গালী সন্তান আশার আলোক দেখিতে পাইবেন এই রাসবিহারীর জীবনীতে।

রাসবিহারীর জন্ম হয় ২৫শে মে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থবলদহ গ্রামে কালীচরণ বস্তুর পর্ণ কুটীরের সংলগ্ন গোশালায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থচনার ঠিক ত্রিশ বংসর পরে ইংরাজের বিষম শত্রু জন্মগ্রহণ করলেন বাঙ্গলায় এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে, নিতান্ত দরিজের ঘরে। এই শিশুর পিতা তখন সুদূর শিমলাপাহাড়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জম্ম সামান্ত সরকারী চাকুরী করিতেছিলেন।

রাসবিহারীর জন্ম স্মরণ করিয়ে দেয় আর এক মহামানবের জন্মের কথা। সেই মহাপুক্ষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক মেযশালায়। পরে সমগ্র ইউরোপ তাঁহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্ম হইয়াছিল।

বর্জমান জেলার অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র গ্রাম রায়না থানার এলাকাভুক্ত। আজও এই গ্রামে কোন রাজপথ থাকা দ্রের কথা, গোযানের উপাযুক্তও কোন পথ নাই। এই গ্রামখানিকে বেষ্টন করিয়া দামোদরের খাল প্রবাহিত। এই গ্রাম তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বর হইতে অন্যুন ছয় ক্রোশ। এখন এই গ্রামে যাইতে হইলে চকদিঘা হইতে বা মোশাগ্রাম হইতে পদত্রজে যাইতে হয়। এখনও এই গ্রামের মধ্যে বা নিকটে কোন স্কুল নাই, পোষ্ট অফিস নাই, ডাক্তারখানা নাই, হাটবাজ্ঞার নাই। ফলতঃ আজও সেখানে আধুনিক সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই। আজও এই গ্রামে প্রবেশ করিতে হইলে বহু নালা ও খাল পার হইতে হয়। গ্রীম্মকালে এই সব নালা বা খালে কোথাও সামাস্ত জল, কোথাও একেবারে শুদ্ধ। কিন্তু বর্ষায় দামোদরের বস্থায় এই ক্ষুদ্র গ্রাম একটী ক্ষুদ্র ন্ধাপের মত জাগিয়া থাকে। তখন সহরবাসী বাবুদের পক্ষে এই গ্রামে প্রবেশ করা ওয়াটারলুর যুদ্ধের মতই কঠিন ব্যাপার।

গ্রামে ১০।১২ ঘর কায়স্থ পরিবার, একঘর ব্রাহ্মণ, একঘর কর্মকার, কয়েক ঘর বান্দী, কয়েক ঘর উগ্রহ্মতিয় ও কয়েক ঘর মৃসলমান বাস করে। আজও এই গ্রামের জীবন, সরল ও স্থুন্দর; এখনও কোন প্রকার কুত্রিমতা প্রবেশ করে নাই। গ্রামের

লোকেরা প্রাণ খুলিরা হাসিতে পারে আবার উচ্চৈঃ ফরে কাঁদিতেও জানে। ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলের নীচে পরম প্রীতিতে এই গ্রামে বাস করে। এই গ্রামই রাসবিহারীর শৈশব লীলাভূমি।

নিম্নে বস্থবংশের তালিকা প্রদন্ত হইল। এই বস্থবংশ প্রথমে বৈটাতে, পরে সিঙ্গুরে ও তারপরে স্থবলদহে সরিয়া আসেন। কেন তাহারা এই নদী বহুল পথঘাটহীন দেশে সরিয়া আসেন। ঠিক বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ বংশবৃদ্ধির জন্ম ও মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা এইখানে সরিয়া আসেন। নিধিরাম বস্থু সর্ব্বপ্রথম এই গ্রামে বাস করেন বলিয়া শুনিয়াছি।

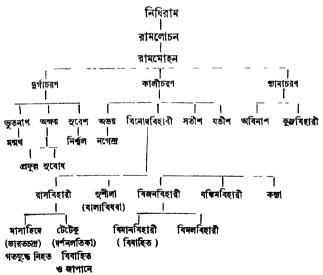

তুর্গাচরণ বস্থর মৃত্যুর পরে কালীচরণ বস্থ এই বস্থু পরিবারের প্রধানরূপে কর্ত্ত্ব করিতে থাকেন। শ্রামাচরণ ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন ও সকল বিষয়ে ভ্রাতার আদেশ মাস্ত করিয়া চলিতেন।

বস্থ পরিবার এক সময় অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালীচরণ বস্থ একদিকে যেমন তেজ্বখী ছিলেন অপরদিকে তেমনই অমিত-বায়ী ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত ব্যয় ও অষণা দানের জন্ম বস্থ পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়ে। শ্রামাচরণ বস্থ অফ্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াও বস্থ পরিবারকে আর্থিক হুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। একপ্রকার অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে নষ্ট হইতে থাকে এবং অকালে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় কিন্তু তব্ও তিনি জ্যেষ্ঠ ভাতাকে ব্যয় সক্ষোচের কথা বলিতে পারেন নাই। শ্রামাচরণের মৃত্যুতে কালীচরণ সংযত হইলেন কিন্তু তথন আর বস্থ বংশের কিছু ছিল না।

কালীচরণ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সমাজপতি ছিলেন।
কালীচরণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও পার্শ্বর্ত্তী দশ বার ক্রোশের
মধ্যে তাঁর বাক্য ইংরাজ সরকারের বিধিবদ্ধ আইন ও আদালত
হইতে অধিক সম্মান লাভ করিত। তিনিই এই সকল গ্রামের
ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ছিলেন। তাঁহার লাঠি ও
বিজ্ঞগন্তীর আদেশ গ্রাম শাসন করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর
লাঠির প্রশক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। সেদিনে ৰাঙ্গালী এমন

হীনবল ও বাকসর্বস্ব হইয়া উঠে নাই। কালীচরণের প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহার একটীমাত্র দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করিব।

শীতের প্রভাত। খালের জলের উপর প্রভাতের সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়াছে। দিগন্ত প্রসারিত মাঠে সোনালী ধানের শীর্ষ সোনালী আলোর স্পর্শ পাইয়া আনন্দে রত্য করিতেছে। কালীচরণ ফর্সির নল ধরিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে খালের ধার দিয়া চলিয়াছেন—পশ্চাতে এক রাখাল বালক ফর্সি ধরিয়া চলিয়াছে। তাহার স্কন্ধে কালীচরণের গামছা, ধৃতি, বেনিয়ান প্রভৃতি। কোন কোন কৃষক কালীচরণকে নমস্কার ও কুশল প্রশ্ন করিয়া ক্রত মাঠের দিকে চলিয়াছে। কালীচরণ ধীরে ধীরে আম বাগানের দিকে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্ম অগ্রসর হইলেন। এমন সময় দ্রাগত বহুলোকের কোলাহল তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—কছ দ্রে বহু লোক। তাহারা গ্রামের দিকেই খালের তীরে তীরে অগ্রসর হইতেছে। কালীচরণ রাখালকে নির্দ্দেশ দিলেন—"এই দেখ, কতকগুলা লোক গ্রামের দিকে আসছে।

ওদের জ্বিগ্যেস কর্ ওরা কোথায় যাচ্ছে আর কোথায় গেছলো, বুঝেছিস। আমি মুখ হাত ধুয়ে আসছি।"

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে করিতে তাহার। নিকটবর্তী হইল। রাখাল জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে কালীচরণ আসিয়া পড়িলেন ও নিজেই তাহাদের সহিত কথাবার্তা স্থক্ষ করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে "তাঁহারা বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন কিন্তু কন্মাপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়াতে তাহারা বর লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন।

কালীচরণ বলিলেন—"সব তো বৃঝিলাম। কিন্তু আপনারা একটা বিষয় ভাবেন নাই—এই বাকদন্তা কন্যার কি হইবে ?" বরপক্ষ হইতে একজ্বন অভদ্রতাসূচক মন্তব্য করিতেই কালীচরণ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আমি বিচার করিব। এই আম বাগানেই সভা হইবে। আমাকে বিচারে পরাস্ত করিলে তবে আপনারা বর লইয়া ফিরিতে পাইবেন নতুবা ঐ কন্যার সহিতই আপনাদের বরের বিবাহ হইবে।"

বরপক্ষ তথন অত্যন্ত গরম। তাহারা কালীচরণকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই কালীচরণ হুস্কার দিয়া উঠিলেন ও পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। মাঠের মধ্যে অসংখ্য মাথা সহসা জাগিয়া উঠিল ও তাহারা আম বাগানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। বরপক্ষ নিশ্চল হইয়া মাথা নত করিল।

পরে সেই আম বাগানেই সভা বসিল, বিচার হইল এবং কালীচরণের নির্দ্ধেশে কফাকে আনিতে লোক গেল। কালীচরণ নিজে কফা সম্প্রদান করিলেন।

কন্সা সম্প্রদানের পর কালীচরণের গম্ভীর মূখে হাসি দেখা দিল। পরক্ষণেই সে মূখে গভীর বিষাদ দেখা দিল, তাঁর নরনকোণে বাষ্প দেখা দিল, তিনি করযোড়ে উপস্থিত ভক্ত-মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

বাক্বিতশুর আপনারা সকলেই অনাহারে আছেন। আমার আর সে অবস্থা নাই যে আপনাদের পরিতোষ করিয়া সেবা করি। একপ্রকার ভিক্ষা করিয়া সামান্ত কিছু সংগ্রহ করিয়াছি আপনারা তাহাই গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব। বুঝিব আপনারা আমায় সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন, আমার কার্য্যের সম্পূর্ণ অন্থুমোদন করিয়াছেন।

যাঁহারা কালীচরণের হুস্কারে স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব বিনয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হাইল। কালীচরণের মধ্যে তেজস্বিতা ও বিনয় অপূর্ব্বভাবে মিশ্রিত ছিল।

এই কালীচরণ রাসবিহারীর পিতামহ। শৈশবে মাতৃহারা হইয়া রাসবিহারী এই কালীচরণ ও তাঁহার পত্নীর নিকট লালিত ও পালিত হন।

এই গ্রামেরই পাঠশালায় রাসবিহারীর বিভারম্ভ হয়।

সে যুগে শরীর ও স্বাস্থ্যচর্চা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, এখনকার মত পুস্তকের মধ্যে ও পরীক্ষায় প্রশোল্তরের মধ্যে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। কালীচরণ বস্থ স্থীয় পুত্র, পৌত্র ও প্রাত্তপুত্রদের ছইটী শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটী আচরণ শিক্ষা অপরটী ব্যায়াম শিক্ষা। কুলীন সম্ভানের নব লক্ষণের কথা তিনি সর্ববদা সকলকে স্মরণ করাইতেন—প্রায়ই বলিতেন কুলীন সম্ভান অকুলীনোচিত ব্যবহার করিলে সে চণ্ডাল হইত্তেও অধম। ক্ষের কেহ অস্থায় আচরণ করিলে তিনি অভিশয় ক্ষুরু হইতেন।

বংশের যিনি সর্ব্বময় কর্তা ও প্রধান তিনি শিশু ও বালকদের
ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। ইহাই ছিল বস্থু বংশের কৌলিক
রীতি। কালীচরণের সঙ্গে সঙ্গে সে রীতির অবসান হয়।
কালীচরণ সকলকেই সন্তরণ, নৌ চালনা ও লাঠি খেলা শিক্ষা
দিতেন। মধ্যে মধ্যে এই সকল বিভার প্রতিযোগিতা হইত।
প্রবাদ এইরূপ, কালীচরণ লাঠি ধরিলে ৫০।৬০ জন লাঠিয়ালও
ভাঁহার সম্মুখীন হইতে ভয় পাইত। নিম্নলিখিত আখ্যানটী
পরবর্তীকালে দিদিমণির (খ্যামাচরণ বস্তুর পত্নী ও কালীচরণ
বস্তুর ভাতৃজায়ার) নিকট শ্রুত—

রাসবিহারী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্রায় সমবয়সী ছিলেন, তবে রাসবিহারী কনিষ্ঠ ছিলেন। লাঠি খেলায় উভয়ে সমদক্ষ ছিলেন। একবার এক প্রতিযোগিতায় কালীচরণ সভাপতিত্ব করেন। একদিকে রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র সকলকে পরাজিত করিয়া প্রথম হইলেন, অপর দিকে রাসবিহারী সকলকে পরাজিত করিয়া প্রথম হইলেন। এইবার উভয় ভ্রাতার মধ্যে লাঠি খেলা আরম্ভ হইল। রাসবিহারীকে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম হইতেই পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিলেন—রাস্করিহারী সমত্রে কেবল আত্মরক্ষায় তৎপর হইলেন। ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া রাসবিহারীর ভ্রাতা অন্তায়ভাবে রাসবিহারীকে আতাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারীর ভ্রাতাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেবে রাসবিহারীর লাতাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেবে রাসবিহারীর লাতাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেবে রাসবিহারীর লাতির ভ্রাহাতে তাঁহার ভ্রাতা ধরালায়ী হইলেন। রাসবিহারীর

জন্মী হইলেন। কালীচরণ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রাসবিহারীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিজ গলার মালা পরাইয়া দিলেন। মাল্যদান অস্তে তিনি সভা ভ্যাগ করেন।

রাসবিহারীর পিতা সামাগ্য কারনে বেঙ্গল সেক্টোরিয়েটের ভাল চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া স্থল্র শিমলা শৈলে পদব্রজে চাকুরী অন্থেষণে গমন কবেন। তথনকার দিনে চাকুরী এত ত্থাপ্য ছিল নাযে স্থল্র শিমলায় চাকুরী অন্থেষণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। যতদূর নানে হয়, তিনি আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকিবেন বলিয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন; ঘটনাটি কুজে কিন্তু তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই ঘটনা তিনি আজীবন ভূলিতে পারেন নাই। পুনঃ পুনঃ এই ঘটনাটী উল্লেখ করিয়া পুত্রদের সাবধান করিতেন, কেহ যেন আত্মীয়ভারে সামাগ্য কারণেও কোনদিন উপস্থিত না হয়। ঘটনাটী এইরূপ—

বিনোদবিহারীর প্রথম শৃশুরালয় ছিল সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী পাড়েলা গ্রামে। ৬নবীন চন্দ্র সিংহ মহাশয় ছিলেন তাহার শৃশুর ও রাসবিহারীর মাডামহ। তাঁহার প্র্যুক্তরই বেলল সেকেটারিয়েটে তাহার চাকুরী করিয়া দেন। বিনোদবিহারীর পরিক্ষার পরিক্ছম বেশভূষার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে 'কাপুড়ে বাবু' বলিয়া পরিহাস করিতেন। একবার তিনি শশুরালয়ে গিয়াছেন। পুক্রিণীতে স্নান করিতে

যাইবার সময় আপন পরিচ্ছদাদি লইয়া স্নানের ঘাটে রাখিয়া স্নানের পর বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার বেশের পারিপাট্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শশুর বংশীয়া কোন মুখরা আত্মীয়া অমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিনোদবিহারী মর্ম্মে আঘাত পাইয়া স্নানের পর আর শশুরালয়ে প্রবেশ করিলেন না। ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কোন ট্রেন না পাওয়ায় পদব্রজ্ঞে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। আত্মীয়ার মন্তব্যের মধ্যে শ্ব<del>ণ্ড</del>রবাড়ীর সাহায্যে চাকুরীপ্রাপ্তির ই**ন্দিত** ছিল। তিনি প্রথমেই চাকুরী ত্যাগের পত্র প্রেরণ করিলেন। পরে অফ্সত্র নানাস্থানে চাকুরীর জহ্ম আবেদন করিতে লাগিলেন। বিনোদ-বিহারীর খুল্লশ্বশুর অনেক বুঝাইলেন, বন্ধুরা অনেক বুঝাইলেন, অস্থান্ত আত্মীয়েরা বুঝাইলেন, কিন্তু কেহই বিনোদবিহারীকে সঙ্কল্প হইতে চ্যুত করিতে পারিলেন না। একদিন কাহাকেও কিছুনা বলিয়া অতি সামাম্য অর্থ লইয়া তিনি পদত্রজ্ঞে শিমলা যাত্রা করেন। বিনোদবিহারীকে নির্বেচাধ বলিয়া সকলেই ভর্ৎ সনা করিয়াছিলেন। একমাত্র কালীচরণ পুত্রের আত্মসম্মান জ্ঞানে আনন্দিত হইয়াছিলেন। কালীচরণ মস্তব্য করিয়াছিলেন— "মা<del>য়বেরই আত্মসমান জ্ঞান থাকে—পণ্ডরই ঐ জ্ঞান নাই।</del> যার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, সেই কেবল সকল পাপ হইতে আত্মরকা করিতে পারে।"

বিনোদবিহারীর ভেক্সবিভার আর এক পরিচয় পাই সেইদিন যেদিন সিমদা পুলিশ ভাঁহার বাসাবাটী খানাভরাসী ক্রিভে

চেষ্টা করে। বিনোদবিহারী এই থানাতল্লাসীর সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারেন, এবং নিজ অফিসে এক আবেদন পত্র লিখেন। পত্রের মশ্ম এইরূপ—

পঁচিশ বংসরের উপর আমি যথাসাধ্য সততার সহিত সরকারের সেব। করিয়াছি। এ পর্যান্ত আমার কর্ম্মের কোন ত্রুটী কেহ পায় নাই। রাসবিহারী আমার পুত্র এবং সাবালক কর্মক্ষম পুত্র। বহুদিন হইতেই রাসবিহারী কার্য্যোপলক্ষে আমার নিকট হইতে দূরে থাকে। রাসবিহারী যাহা করিয়াছে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহা আমার প্রামর্শে বা আমার দারা প্রভাবান্বিত হইয়া করে নাই। এক্ষেত্রে সরকার যদি আমার পঁচিশ বংসরের একান্তিক সেবা ভূলিয়া আমার পুত্রের কার্য্যের জ্বন্থ আমার বাটা খানাতল্লাসী করেন, তাহাতে আমার যথেষ্ট সম্মান হানি হইবে এবং আমিও সঞ্জান্ধে আর সরকারের কর্ম্ম করিতে পারিব না। হয় সরকার এই খানাতল্লাসী বন্ধ করুন, না হয় আমার কর্মত্যাগ-পত্র গ্রহণ করুন। এই পত্রের পর যদি সরকার আমার বাটী খানাতল্লাসী করিবার চেষ্টা করেন, বা পুলিশ আমার বাড়ীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, বা আমার পরিবারবর্গকে নানারূপ প্রশ্নের দারা উত্যক্ত করেন, তাহা হইলে আমি কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। বুঝিব, আমি সরকারের সেবা করিয়া ভুল করিয়াছি।

বলাবাহুল্য পুলিশ খানাতক্লাসী বন্ধ করিয়া দেয় এবং সাময়িকভাবে পুলিশের তৎপরতা কমিয়া আসে।

রাসবিহারীর শৈশবে এক মহিমান্বিতা রমণীর স্নেহ মাতৃহীন রাসবিহারীকে ঘিরিয়া অবিরত প্রবাহিত হইত। এই মহিলাকে পুথক করিয়া দিয়া রাসবিহারীর শৈশব কল্পনা অসম্ভব। এই নারী শ্যামাচরণ বস্থর দ্বিতায়া পত্নী বিধুমুখী। তিনি পুত্রহীনা ছিলেন, তিনি স্বপত্নীপুত্র, পুত্রী ও পৌত্র পৌত্রীদের অপরিমিত স্নেহে পালন করিয়াছিলেন। একদিকে তাঁহার যেমন বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা অপর্বলিকে তাঁহার মিই সভাব ও বাবহার শিশু. বালক বুদ্ধ সকলকে সমভাবে আকর্ষণ করিত। রাসবিহারীর সকল অভাব, অভিযোগ, আব্দার তিনি পুরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিপদে পড়িলেই রাসবিহারী এই নারীর স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এইথানেই কেবল কালীচরণ তুর্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মনের মধ্যে রাসবিহারী এমন একটি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তীকালে কনিষ্ঠ বিজনবিহারীকে অক্সমনস্ক হইয়া "রাসি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একবার বিজনবিহারী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—"দিদিমণি! দাদা তোমাকে ভিতরে বাহিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—তুমি রাসিময় জ্বগৎ দেখিতেছ—আমার ভয় হয় কখন তুমি গরু-বাছুরকে 'রাসি' বলিয়া বসিবে।"

দিদিমণি হাসিয়া বলিয়াছিলেন "বৌমা যে রাসিকে আমার হাতেই দিয়ে গেছলেন রে। ওই তো আমার একমাত্র বন্ধন ছিল। ওকে না হ'লে কি আমি তখন বাঁচতাম। না জানি সে কোথার ? দিদিমণির চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। নিজকে সম্বরণ করিয়া

বলিলেন—"আমি যে তোর মাঝে তাকে কথনও কখনও দেখি রে। অত হুরস্ত তবু আমার কঠিন মুখ দেখলে তার সব হুরস্তপনা থেমে যেত।"

এই নারী রাসবিহারীর কথা বলিতে বলিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন; রাসবিহারীর কথা বলিতে বলিতে আত্ম ভূলিয়া কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন।

অনেকেই বড় বড় অক্ষরে প্রচার করিয়াছেন—রাসবিহারী শৈশবে মাতৃহারা। এটাই যেন রাসবিহারীর জীবনে একটা বড় অভিসম্পাত। এ অভিসম্পাত যেন জগতে আর কাহারও জীবনে ঘটে নাই। এই ক্ষোভই যেন রাসবিহারীকে সর্ব্ব স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। রাসবিহারীর স্নেহাকাজ্ফী মন যেন এই একমাত্র কারণে ক্ষ্ব হইয়া বাল্য হইতেই বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা এরূপ অনুসান করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত।

রাসবিহারীর মত ভাগাবান কে ? এরপে স্নেহশীলা নারীর স্নেহাঞ্চলে কার শৈশব গৌরবান্বিত হইয়াছে ? যে অপুত্রক নারী আহারে, বিহারে, জাগরণে, নিজায় রাসবিহারী রাসবিহারী করিয়া পাগল হইতেন, যিনি তাঁহার হৃদয় নিংড়াইয়া সকল স্নেহ ভালবাসায় রাসবিহারীকে স্নান করাইতেন, যিনি গর্ভধারিণী মাতা হইতেও অধিক স্নেহে রাসবিহারীকে ঘিরিয়া রাখিতেন তাঁহার কথা অনেকে জানেন না, নত্বা তাঁহারা রাসবিহারী শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন না।

আমরা পরে দেখিব রাসবিহারী একদিনও মাতৃত্বেহ হতে

বঞ্চিত হন নাই। তাহা যদি না হইত, রাসবিহারী এতবড় কর্মী হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। একাধিক নারীর মাতৃত্বেহে রাসবিহারী অবগাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সভাবটে তিনি গর্ভধারিণীর স্নেহলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা না পাইলেও পুনঃ পুনঃ অ্যাচিত স্নেহ লাভ করিয়া তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে অপর নারীর মাতৃত্বেহ যদি এত স্থুমিষ্ট হয়, না জানি গর্ভধারিণীর স্নেহ আরও কত মধুর। হয়ত সেই কল্পনা তাঁহার হাদয়ে ক্লোভের সঞ্চার করিয়াছিল।

# রাসবিহারীর শিক্ষারস্ত ও বাধা। রাসবিহারীর বিমাতা ও পিতা

বিনোদবিহারী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন ও চন্দননগরে বাটী ক্রেয় করিলে রাসবিহারী ও তাঁহার ভগিনী সুশীলা চন্দননগরে আসিলেন। এইখানেই তাঁহার ইংরাজী বিভা-শিক্ষা আরম্ভ হয়। চকদীঘিতে একটি ইংরাজী বিভালয় ৺বিভাসাগর মহাশয়ের যত্নে স্থাপিত হয়। এই বিভালয় গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দ্রে। এই বিভালয়ে কোনদিন রাসবিহারী গিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। একটু বেশী বয়সেই রাসবিহারী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেজ্জা তিনি একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু "ডবল প্রমোশন" পাইয়া সে ক্রেটী সংশোধন করিয়ালন। অর্ক্তাদের মধ্যে যে ক্রেকা বিভালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার

করিয়া লন তাহাই নহে, তিনি সহপাঠিদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন ও শিক্ষকদের মধ্যে নিজ চরিত্রগুণে অনেকেরই স্নেহ আকর্ষণ করেন।

এক ঘটনা বিপর্যায়ে রাসবিহারীর শিক্ষায় বাধা উপস্থিত হইল। তিনি পাঠে অমনোযোগী হইয়া উঠিলেন। রাসবিহারীর পিতামহ ও পিতামহী ভর্ণদনা করিয়া বিশেষ ফল পাইলেননা। রাসবিহারীর বিমাতা রাসবিহারীকৈ প্রশ্ন করিলেন। রাসবিহারী প্রথমে কিছুই বলিতে চান না। কিন্তু বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিলে একদিন বলিলেন—

"তুমিই বল না, মা! ১৭জন ঘোড় সওয়ার কখনও একটা দেশ জয় করতে পারে ?

মা রাসবিহারীর প্রশ্নর কারণ ও অর্থ বৃঝিয়া উঠিতে না পারিয়া রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন ৩ পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তা যাবে না কেন ? সে দেশে মামুষ ছিল না নিশ্চয়ই। জানিস না কালকেতৃর কথা? কালকেতৃ জঙ্গল কেটে একটা মস্ত বড় রাজ্য বসিয়েছিলেন। তোরই পূর্ববপুরুষ তো এই রকম করেই স্থবলদহে বাস করেছিলেন।"

রাসবিহারী বলিলেন—"ধ্যেৎ, এ সে রকম নয়। জ্বানো, লোকে কি বলে ? সতের জন মুসলমান এসে বাঙ্গলা দেশটা নাকি জয় করেছিল ? আমি এ বিশ্বাস করতেই পারি না।"

ু মা বলিলেন "তা জানি না বাবা, বিশ্বাস ভো হয় না।

আবার ঘর শত্রু বিভীষণ থাকলে তা সম্ভবও হয়। এক ভাঁডু দত্ত কালকেতুকে নিঃম্ব করেছিল।

রাসবিহারী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন—"ঘর শক্র বিভীষণ"

মা বলিলেন "তা বৈকি বাবা! অমন রাজা দশানন তিনিই ধ্বংস হয়ে গেলেন, ইন্দ্রভুলা পুত্র ইন্দ্রজিং মরলো!" ক্ষণপরেই মা এশ্ব করলেম—"তাতে তোর কি হল ?"

রাসবিহারী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমি বিশ্বাস করি না বলায় ইতিহাসের শিক্ষক আমায় অপমান করেছেন। ছেলেরাও আমায় উপহাস করে।"

ইহারই কিছুদিন পর রাসবিহারী জিদ ধরিলেন যে চন্দননগরের স্কুলে তিনি পড়িবেন না। রাসবিহারী তখন দ্বিতীয়
শ্রেণীতে উন্নিত হইয়াছেন। পিতামহ বুঝাইলেন, পিতামহী
(কালী চরণ বস্থর দ্বিতীয়া পত্নী) বুঝাইলেন, মাও বুঝাইবার চেষ্টা
করিলেন। অর্থের অভাবের কথাও উঠিল। কিন্তু রাসবিহারী
নাছোড়বানদা। রাসবিহারী স্কুল পলাইয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতে
লাগিলেন। অব্দেষে বিনোদবিহারীকে জানান হইল। রাসবিহারী কলিকাতায় পড়িতে গেলেন।

কলিকাতায় ঠনঠনের বাজারে স্থবলদহগ্রামের সকলে মিলিয়া একটি টিনের চালা ভাড়া লইয়াছিলেন! এইখানে থাকিয়া বিনোদবিহারীর ভাতারা ও খুল্লতাত পুত্ররা চাকুরী ও অস্থায়

কার্য্য করিতেন। রাসবিহারী আসিয়া এইখানেই উঠিলেন ও নিকটস্থ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিছুদিনের জন্ম সমস্থার নিষ্পত্তি হইল। পড়াশুনা নিয়মিত চলিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন রাসবিহারী বাসায় ফিরিলেন না। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইল। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলিল, কিন্তু রাসবিহারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত হাঁসপাতালে হাঁসপাতালে অন্বেষণ করিয়া বিফল হইয়া বাসায় ফিরিলেন। পরদিন প্রাত্তেও রাসবিহারীর কোন সংবাদ নাই। চন্দননগরে লোক ছুটিল, সেখানেও রাসবিহারী নাই। রাসবিহারী গেল কোথায় ? তবে কি রাসবিহারী চা বাগানের আড়কাঠির প্রলোভনে পড়িয়া চা বাগানের কুলী হইয়া চলিয়া গেল ?

তখনকার দিনে চা বাগানের আড়কাঠি বাঙ্গলার সহরে গ্রামে সর্ব্বত্র ঘূরিত ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকদের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। এই আড়কাঠির দল বাঙ্গালী বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমৃত্। পুলিশে সংবাদ দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। ইহার পরের দিন প্রাতে বার খুলিতেই বারের নিকট রাসবিহারীকে রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত আবিকার করিলেন। রাস-বিহারীর পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, রাসবিহারীর সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন। প্রশ্ন করিবার তথন সময় নয়,—রাসবিহারী ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভীত ও অমুস্থ। রাসবিহারীকে শ্যায় শায়িত করা হইল। রাসবিহারী সুস্থ হইলে, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, তাড়না করিয়া কেহই কোন উত্তর পাইলেন না। রাসবিহারীর পুস্তক ও সভ্যান্ত জবা কি হইল, তাহারও কোন উত্তর নাই। রাসবিহারীর পিতামহ চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে রাসবিহারীকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কে এই হুরস্ত খেয়ালী রাসবিহারীর ভার লইবে ? সেখানেও কালীচরণ প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। রাসবিহারী নিক্ষত্র। অবশেষে কোন উত্তর না পাইয়া সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু একজন হাল ছাড়িলেন না। তিনি সত্র্ক হইয়া হাল ধরিয়া রহিলেন। অবশেষে রাসবিহারীর মুখ খুলিল, তাঁহারই স্নেহের আবেদনে। ইনিই রাসবিহারীর বিমাতা।

রাসবিহারী মাকে বলিলেন "মা! আমি পড়বো না আর।" বাসবিহারীর মা বলিলেন "কেন রাসি? তুমি তো ভাল ছেলে বাবা? তোমার একথা শুনলে তিনি যে তুঃখ পাবেন। তুমি তো জান, তিনি নিজে পড়তে পাননি বলে কত তুঃখ করেন।ছি! ও কথা আর মুখে এনো না।"

রাসবিহারী বলিলেন "না মা, আমি পড়তে পারবো না। আমার পড়বার একটও ইচ্ছা নেই।"

মা সম্নেহে প্রশ্ন করিলেন—"কেন? কি হয়েছে? আমায় যব খুলে বল্ রাসি। আমি তাঁকে জানাব, তিনি নিশ্চরই একটা উপায় করে ফেলবেন।"

রাসবিহারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "জানো মা, বাঙ্গালী সৈক্ত হতে পারে না! ইংরেজ বাঙ্গালীকে সৈক্ত করে না!"

কথাটার সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মা বলিলেন—"তা সৈত্ত নাই করুক। তোমার তাতে কি এসে যায় ?"

রাসবিহারী তথন বলিলেন—"জানো মা, আমি সৈতা হ'তে গিয়েছিলাম। বাঙ্গালী বলে তারা আমায় নিল না। পরে আমি নাম ভাঁড়িয়ে অতা পরিচয়ে চুকতে চেষ্টা করি। আমি ধরা পড়ে মার খাই। সেপাইরা আমাকে মেরে তাভিয়ে দেয়।"

রাসবিহারীর কথা শুনিয়া মা ভীত হইলেন, কিন্তু সে কথা বহু দিন পর্যাস্ক গোপন রাখিয়াছিলেন।

রাসবিহারী কিছুতেই স্কুল যাইবেন না। বেশী বকাবকি করিলে পলাইয়া বেড়াইতেন। পিতামহ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন কড়া শাসন দরকার। শাসনে বাঘে বলদে একত্র জল খায়, রাসবিহারী তো কোন ছার। রাসবিহারীকে দিনে ছাদে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু তাহাকে অবক্রন্ধ করিয়া রাখা হরত। কিন্তু তাহাকে অবক্রন্ধ করিয়া রাখা হরত ব্যাপার। তিনি শীঘ্রই ছাদ হইতে পলাইবার পথ আবিন্ধার করিলেন। তিনি গোপনে ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিতেন, আবার সময় বৃঝিয়া ছাদে ফিরিয়া আসিতেন। পিতামহ জানিতে পারিয়া মোটা শিকল হারের মত করিয়া গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাতে এক বৃহৎ তালা ঝুলাইয়া দিলেন। রাসবিহারী এই শিকল লইয়াই পৃথিবী জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে রাসবিহারী সিঁড়ীর মধ্যে বন্ধ হইলেন। কালীচরণ পুত্রকে বিস্তারিত পত্র লিখিলেন।

রাসবিহারীর বিমাতা রাসবিহারীর এই শাস্তিতে বড়ই কাতর

হইয়া শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। কালীচরণ পুত্রবধূকে দেখিয়া চশমা নামাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চাহিলেন। পুত্রবধূ ধীর শাস্ত বরে বলিলেন—"একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি বাবা।"

কালীচরণ বলিলেন--"বল।"

পুত্রবধূ বলিলেন—"আমায় কিছুদিনের জন্ম বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

কালীচরণ সম্নেহে প্রশ্ন করিলেন—"কেন মা ? এখানে কি কন্থ হচ্ছে গ"

পুত্রবধূ উত্তর দিলেন—"হা, বাবা"। কালীচরণের মূখ গন্তীর ভাব ধারণ করিল। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"কি কষ্ট হচ্ছে মা ?"

পুত্রবধৃ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "কোন্ মা ছেলের কষ্ট চোখের উপর দেখতে পারে বাবা ?"

কালীচরণ উচ্চ হাস্থ করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ছেলে যে তোমার ছুষ্ট হয়ে উঠেছে মা।" তারপর কি ভাবিয়া সিঁড়ীর দরজ্বার চাবি ও শিকলের চাবি পুত্রবধূর হাতে তুলিয়া দিলেন।

পুত্রবধৃ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কালীচরণ গমনোনুখ পুত্রবধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে স্বর্গীয় হাসি।

রাসবিহারী সিঁড়ীর ঘর হইতে মা ও পিতামহের মধ্যে যে আলাপ হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ শুনিয়াছিলেন, মা গলার শিকলের তালা খুলিতে আসিলে প্রশ্ন করিলেন—

"তুমি আমার জন্মই চলে যাচ্ছিলে মা ?"

মা বলিলেন—"ভুই আমায় কি কষ্ট দিস্, ভুই কি বুঝতে পারিস, রাসি!"

রাসবিহারী আফালন করিয়া বলিলেন "কিন্তু আমার একটুও কষ্ট হয় না মা।"

সেই দিন হইতে রাসবিহারী নিয়মিত স্কুল যাইতে লাগিলেন। মনে হইল, মাথায় যে ভুতটা চাপিয়াছিল এতদিনে সেটা রাসবিহারীকে নিস্কৃতি দিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল সকলেই ভুল বুঝিয়াছিলেন।

একদিন রাসবিহারীর নাতা সংসার খরচের হিসাব ও বাক্স গুছাইতেছিলেন। রাসবিহারী নাকে সাহায্য করিতেছিলেন। রাসবিহারীর নাঝার তড়িং তৃষ্ট বুদ্ধি খেলিয়া গেল। এই স্থোগে মায়ের অজ্ঞাতসারে রাসবিহারী কিছু টাকা বাহির করিয়া লইয়া একেবারে অস্তুর্ধান করেন। রাসবিহারী পূর্ব্বেও অদৃশ্য হইয়াছিলেন স্কুতরাং তৃই একদিন কোন অমুসন্ধান হইল না। কিন্তু রাসবিহারী ফিরিল না দেখিয়া মা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাসবিহারীর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। পরিচিত অপরিচিত সকল স্থানেই অমুসন্ধান হইতে লাগিল। চন্দনগর, স্থবলদহ, কলিকাতা কোথাও রাসবিহারী নাই। তবে কি রাসবিহারী সৈক্য বিভাগে যোগ দিল ? রাসবিহারী বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে সৈক্য বিভাগে লয় না। তাহা হইলে কোন নামে তাহার অমুসন্ধান হইবে? প্রকৃত সংবাদই বা কিন্ধপে পাওয়া যাইবে ? বাড়ীতে রন্ধন, আহার

বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই এই বিপদে মুহ্যমান। কালীচরণ নিরুপায় হইয়া পুত্রকে সকল সংবাদ দিলেন। রাসবিহারীর মাও বিনোদবিহারীকে পত্র দিলেন।

এদিকে রাসবিহারী পশ্চিম ভারতের করেকটী সৈন্সাবাস ঘূরিয়া বন্ধে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে একেবার নিঃশ্ব হইয়া পড়িলেন। কোন উপায় নেই দেখিয়া পিতাকে তার করিলেন—"একেবারে সহায় সম্বল শৃষ্ঠা। আস্থান বা টাকা পাঠান।" বিনোদবিহারী টাকা পাঠাইয়া দেন। রাসবিহারী পূর্ব্বাপেক্ষাও হানভাবে চন্দননগরে পৌছিলেন। এ কাহিনী বলিতে বলিতে "রাসবিহারীর মা" শিহরিয়া উঠিতেন। এইবার রাসবিহারী পড়াগুনা একেবারে ছাডিয়া দিলেন।

শ্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন মনে জাগে রাসবিহারী সৈম্পবিভাগে যোগ দিবার জন্ম এত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন ? তিনি কি সৈনিক জীবনের বীরত্বের কথা ভাবিয়া সৈনিক হইবার জন্ম আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন ? ব্যায়াম চর্চ্চায় রাসবিহারীর দেহ লোহের মত কঠিন হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে নায়কত্ব করিয়া ভাঁহার বীরোচিত কার্য্যের জন্ম একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ইহা ছাড়াও তাঁহার মনের মধ্যে এক গৃঢ়তম উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসে তিনি চন্দ্রগুপ্তের গোপনে ও ছন্মনামে গ্রীক যুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষার কথা পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই প্রকারে ইংরাজ্বের যুদ্ধনীতি আয়ন্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন যাহাতে ইংরাজ্বনের বিরুদ্ধে তিনি পরবর্ত্তীকালে সেই যুদ্ধ কৌশল

ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁহার বিফল হইরা যায়। একবার তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন তাহা সফল করিবার জন্ম তিনি কোন কষ্টকর পরিশ্রমে বিমুখ হইতেন না। ডেরাড়নে অবস্থানকালে তিনি সমর সম্বন্ধীয় বহুপুস্তক সংগ্রহ করেন ও সেই সকল পুস্তুক পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করিতেন।

বিনাদবিহারী রাসবিহারীর পৌছান সংবাদ পাইয়া দেশে আসিলেন। তিনি পিতা, পত্নী, পুত্র সকলেরই উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নিজের আকাজ্ঞা ও অক্ষমতার জন্ম যে হঃখ তাহাও পুত্রকে জানাইলেন। পুত্রের মধ্য দিয়া সে আকাজ্ঞা প্রণের স্বপ্নের কথা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু রাসবিহারীর এক কথা—"আমি পড়িব না।" অবশেষে বিনোদবিহারী সপরিবারে সিমলা গেলেন এবং সঙ্গে রাসবিহারীকেও লইয়া গেলেন।

সরকারী প্রেসে বিনোদবিহারী রাসবিহারীর চাকুরী করিয়া
দিলেন। রাসবিহারী কপি হোল্ডারের চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন।
তিনি এই স্থযোগ পাইয়া ইংরাজী উত্তমরূপে শিক্ষা করেন।
এই সময় রাসবিহারী অবসর পাইলেই টাইপ শিথিতে
থাকেন। চক্ষুতে কাপড় বাঁধিয়া দিলেও তিনি ক্রেত নির্ভুল
টাইপ করিতে পারিতেন। রাসবিহারী মন দিয়া কাজ
করিতেছেন দেখিয়া বিনোদবিহারী ক্রষ্ট হইলেন।

বিনোদবিহারী সিমলায় বহু জনহিতকর বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান

ও নাগরিক সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন। সামাস্ত কেরাণী হইয়াও নিজের নৈতিক চরিত্র গুণে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রদার আসন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্রমে নানা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সঙ্গে তিনি রাসবিহারীকেও পরিচিত করিয়া দিলেন। রাসবিহারী মাতিয়া উঠিলেন। রাসবিহারী নাগরিক সঙ্গীত সমিতিতে যোগ দিয়া সঙ্গীত ও বাছা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রুপদ সঙ্গীত ও বেহালায় বিশেষ পারদর্শিতালাভ করেন। রাসবিহারীর সঙ্গীত-গুরু ছিলেন উত্তরপাড়া নিবাসী ললিত বন্দোপাধ্যায় ও বেহালা শিক্ষক ছিলেন বিপিনবাবু। ইহারা উভয়েই সিমলায় চাকুরী করিতেন।

এই সিমলাতেই সমবয়ন্তদের অন্থরোধে নাট্য সমিতিতে যোগ দিয়া রাসবিহারী "চল্রশেখরে" লরেল ফস্টরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় তিনি এরূপ নিখুঁত অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহাতেই তিনি সিমলার আবালর্দ্ধবনিতার নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন। এই অভিনয় দেখিয়া কোন ভারতীয় বিশিষ্ট রাজকর্মচারী মন্তব্য করেন "নকল ফস্টর যদি এই হয়, না জানি আসল ফস্টর কি ভয়ানক ছিল!" সিমলার নাট্যগুরু ছিলেন ললিতবাবু ও ধর্মাদাসবাবু। ইহারা রাসবিহারীর নাট্য প্রতিভার প্রশংসা করিয়া বলিতেন—"রাসবিহারী যদি অভিনয় চর্চ্চা করিতেন, তাহা হইলে রাধিকানন্দন মুখোপাধ্যায়ের (ইনি প্রসিদ্ধ জগদানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র—ইহার ছামলেট অভিনয় দর্শনে প্রেসিডেলী কলেজের অধ্যক্ষ রো সাহেব

মৃগ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরে ইনি কলিকাতা রক্ষমঞে অভিনয় করিতেন। সমকক্ষ অভিনেতা হইতে পারিতেন। এই নাটা সমিতিতে অভিনয় করিবার জন্ম রাসবিহারী মেঘনাথবধ কাব্যকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয়োপযোগী করেন, কিন্ত ইহা কথনও অভিনীত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। এই পাড়্লিপিখানি চন্দননগর বাটী খানাতল্লাসীর সময় অন্তর্হিত হয়। সম্ভবতঃ বিদ্যোহপ্রমাণের অঙ্গবোধে পুলিশ এইখানি সন্থান্ম বহুবস্তু ও কাগজপত্রের সহিত লইয়া যায়।

বিনোদবিহারীর সংবাদপত্রে কিছু টীকা টিপ্পনী ও প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস ছিল। রাসবিহারীও লিখিবার চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার এক সহকর্মী তাঁহার সহিত যোগ দেন। উভয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ রচনা করিতেন। নিজেরাই পড়িতেন নিজেরাই সমালোচনা করিতেন। কখনও কখনও এই সকল প্রবন্ধ লইয়া বন্ধুমহলে পাঠ ও সমালোচনা হইত। কখনও বন্ধুরা প্রশংসা করিতেন, বেশীর ভাগ সময়ই উপহাস করিতেন। সাংবাদিক হইবার আগ্রহে রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন যাহার ফলে পিতার ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিল। পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল তো বটেই, পরস্ক রাসবিহারীর জীবন নৃতনখাতে প্রবাহিত হইবার জন্ম প্রস্কৃত হইল। রাসবিহারীর এই বন্ধু এসোসিয়েটেড প্রেসের কে, সি, রায়।

সরকারী ছাপাখানায় বিশেষ গোপনীয় বিষয়ের নথীপত্র ছাপা

হইতেছিল। সহসা এই নথীপত্র হইতে কোন গোপনীয় বিষয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল। আফিসে একটা সাডা পডিয়া গেল। অনুসন্ধানে বিশেষ কিছু জানিতে পারা গেল না। কিন্তু বিনোদবিহারী বুঝিলেন এ কার্য্য রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর দারা হইয়াছে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই রাসবিহারীর জন্ম তুই এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিব্ৰত হইয়াছিলেন। এবার তিনি ক্রোধে অগ্নিমৃত্তি হইলেন ও রাসবিহারীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎ সনা করিয়া তখনই পদত্যাগ করিতে বলিলেন। রাসবিহারী পদত্যাগ করিয়া বাটীতে আসিয়া বসিলেন। রাসবিহারী বাহিরের ঘরে পড়িয়া থাকেন, অফিস যান না: পিতা বা অন্ত কাহারও সমক্ষে বাহির হন না। মা রাসবিহারীকে প্রশ্ন করিয়া একে একে সকল বিষয় অবগত হইলেন। রাসবিহারীকে ক্ষমা করিবার জন্ম মা. বিনোদবিহারীকে ধরিয়া বসিলেন। বিনোদবিহারী কিছুতেই নরম হইলেন ন।। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে রাসবিহারীর জন্ম তাহার স্থনাম তো নষ্ট হইতই, চাকুরী পর্যান্ত যাইতে পারিত। তিনি রাসবিহারীকে নিজ অফিসে তো রাখিবেনই না. অম্রতও তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দিবার চেষ্টাও করিবেন না।

রাসবিহারী বুঝিতে পারেন নাই যে ব্যাপারটা এরপ গুরুতর রপ গ্রহণ করিবে। তিনি বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাতো আর ফিরিবে না। রাসবিহারী ঘরের মধ্যে অর্গল বন্ধ করিয়া দিবারাত্র পড়িয়া রহিশেন। বন্ধবাদ্ধব আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া ফিরিয়া যায়। আহার

দিয়া ডাকাডাকি করিয়াও তাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না। রাসবিহারী চোরের মত থাকেন।

মা না পারিয়া উঠেন পিতার সঙ্গে, না পারিয়া উঠেন পুত্রের সঙ্গে। বাটীর মধ্যে সব সময় একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর নিস্তরতা।

সহসা রাসবিহারী অদৃশ্য হইলেন। মা কাঁদিয়া কাটিয়া বিছানা লইলেন। আবার বিছানা হইতে উঠিলেন। রাসবিহারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। রাসবিহারীর মাতা ক্রমশঃ অস্তুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং দেশে পিত্রালয়ে যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইলেন। একদিন বিনোদবিহারী অফিস হইতে ফিরিয়া পত্নীর হস্তে এক পত্র দিলেন। পত্রে লেখা—"বাবা! আমি ভাল আছি, মাকে ভাবিতে নিষেধ করিও।"

জানা গেল রাসবিহারী আছে, কিন্তু কোথায় আছে ? মা কিন্তু তাইতেই খুসী। ভারতীয় নারীর এই মাতৃমূর্ত্তির তুলনা আর কোথাও আছে কি না জানি না।

বহু উপস্থাস ও নাটকে বিমাতার কদর্য্য ঈর্ষাপরায়ণ মৃত্তি রচনা করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা নিজেদের হুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং সমাজেরও বহু ক্ষতি করিয়াছেন। ঔপস্থাসিক শরংচন্দ্র যে বিমাতা মৃত্তি রচনা করিয়াছেন তাহা তৎকালে বাস্তব ছিল। সে যুগে নারী ছিলেন, কেবল যে স্বামীর ধর্মসঙ্গিনীই তাহা নয়, স্বামীর কল্যাণের জ্বন্থ স্বামীর পরিবার-

বর্গের সকলের শুঞাষাকারিণী, সকলের মঙ্গলবিধায়িণী। তখন স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, তা নিজ গর্ভস্থই হউক আর সতীন গর্ভস্থই হউক, সমান আদরণীয়, সমান স্নেহের পাত্র ছিল; স্বামীর আত্মজ, স্বামীর সেবার অঙ্গীভৃত ছিল। সে যুগে নারীর পূর্ণবিকাশ ছিল মাতৃত্ব। পরবর্তীযুগে নারী এ আদর্শ হইতে ধীরে ধীরে শ্বলিত হইয়া পড়িয়াছেন। অসং সাহিত্য, উপস্থাস, নাটক ও সিনেমার দৃষ্টাস্ত এই আদর্শচ্যতিতে বহুল ভাবে সাহায্য করিয়াছে। সমাজে দৈত্য আছে, দেবতাও আছে। তুই চিত্রই অন্ধিত করিবার প্রয়োজন আছে সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু দৈতা চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় সর্ববত্র পশ্চাতে চালচিত্তে থাকিবে একটা স্থুপষ্ট সতর্ক সাবধান বাণীর ইঙ্গিত, নতুবা সে চিত্র যতই মনোজ্ঞ হউক, যতই বাস্তবের নিকটবর্তী হউক, যতই মনস্তত্তপূর্ণ হউক, তাহা সমাজের কল্যাণসাধন না করিয়া সমাজকে নিমুগামী করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য সেরূপ চিত্রের সার্থকতা নাই, বরং তাহা অহিতকারিতারই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। এতকথা বলিবার কারণ, রাসবিহারীর বিমাতা, রাসবিহারীর মা বলিয়া পরিবার মধ্যে, আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসবিহারীর মা বলিয়াই নিজকে পরিচিত করিতে গর্বব অমুভব করিতেন। সেকালে নারী পুত্রগর্কে গর্কিত ছিলেন, পুত্র পরিচয়ে পরিচিত হইতেন, একালের মত শ্রীমতী বা মিসেস বস্থ ছিলেন না। সমাজের অফ্রান্স কল্যাণকর বিধানের মত সে বিধান ধীরে

ধীরে বিশীন হ'ইয়াছে। ভাল হ'ইয়াছে কি মন্দ হ'ইয়াছে সে বিষয় বাঙ্গালী সমাজের বিচার্যা।

বহুদিন রাসবিহারীর আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্রমেই সকলে রাসবিহারীকে ভূলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূলিল না কেবল চুটী প্রাণী এক বিনোদবিহারী, দ্বিতীয় তাঁহার দ্বিতীয়। পত্নী রাসবিহারীর বিমাতা। রাসবিহারীর অজ্ঞাতবাস মাছের কাঁটার মত মধ্যে মধ্যে গুইজনকে বেদনা দিতে লাগিল। কিন্ত বাহিরে এ কথা আলোচনা পতি পত্নীর মধ্যেও বন্ধ। উভয়েই উভয়ের নিকট হইতে মন্মান্তিক বেদনা সম্বর্পণে গোপন করিয়া রাখিতেন। অম্বরে উভয়েরই এক বেদনা—কিন্ত রূপ ভিন্ন। বিনোদবিহারীর অন্তুশোচনা—তাঁহার একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্নী ভাবেন যে তিনি যদি একটু শক্ত হইতেন তাহা হইলে পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদটা এত নিদারুণ হইত না : কে আর বিশ্বাস করিবে তাঁহার আন্তরিক স্নেহের কথা, তাঁহার মশ্মান্তিক আঘাতের কথা, সকলে তাঁহাকেই দোষ দিবে, ভাঁহারই নিন্দা করিবে, হয়ত পতিও মনে মনে তাহাই ভাবেন।

বহুদিন পরে বিনোদবিহারী হয় দেশে যাইতেছেন অথবা দেশ হইতে ফিরিতেছেন (কথাটা এতদিন পরে ঠিক স্মরণ নাই; বিনোদবিহারী দেহত্যাগ করিয়াছেন ১৯২১ সালে)। কান্ধা শিমলা রেলের এক ষ্টেশনে একটা পাঞ্জাবী যুবক বিনোদবিহারীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের বেঞ্চে উপবেশন করিল। বিনোদবিহারী যুবককে একবার নিরীক্ষণ করিয়া অফ্যত্র মনোনিবেশ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে যুবকের উপর দৃষ্টি পড়িতে বিনোদবিহারী দেখিলেন যুবক মৃত্ব মৃত্ব হাসিতেছে। বিনোদবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"মহাশয় কি আমায় চেনেন ?"

যুবক আসিয়া পদস্পর্শ করিল—"বাবা! তুমি আমায় চিনতে পারলে না? আমি কিন্ত ভোমায় দূর থেকে দেখেই চিনেছিলাম।" বহুদিন পরে পিতাপুত্রের মিলন হাইল। এতদিনের রুদ্ধ অঞ্চ বিনোদবিহারীর গণ্ড বহিয়া দর দর ধারায় ঝরিতে লাগিল। বিনোদবিহারী ক্রেমে শান্ত হইয়া বহু প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু রাসবিহারী কি করিতেছে ও কোথায় আছে কিছুতেই বলিলেন না। বিনোদবিহারী অবশেষে রাসবিহারীকে মাতার সহিত

একে একে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। রাসবিহারীর দেখা নাই। রাসবিহারীর মাতা অপেক্ষা করিয়া করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। তারপর একদিন মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাসবিহারী উপস্থিত।

সাক্ষাৎ করিবার জন্ম একাস্ক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী মাতার সহিত পরে সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গভীর শীতের রাত্রি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে। হু হু করিরা উত্তরে বায়ু বহিতেছে। বহু অখনতরের পদধ্বনি ও বহুলোকের মিলিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল। পরক্ষণেই দ্বারে সজোরে করাঘাত হইতে লাগিল—

"মা! ও মা! মা! আমি! দরজা খোল।"

রাসবিহারীর মাতা অমুস্থ ছিলেন—প্রায় উত্থানশক্তিরহিত। বাস্ততাসহকারে প্রায় বিবন্ধ অবস্থায়, পড়িতে পড়িতে তিনি দারের দিকে ছুটিলেন। বহুদিন পরে হারানিধি পাইয়া আনন্দ উথলিয়া উঠিল। মায়ের ছুইচক্ষু দিয়া আনন্দধারা ছুটিল। অশ্রুসক্তি মুখে হাসি ফুটাইয়া মা বলিলেন—"গর্ভধারিণী মাই শুধু মা, তা না হলে আর মা কি হয় না বাবা? কিন্তু ভগবান আমায় তোমার মা করেই পাঠিয়েছেন বাবা! তুমি সে অধিকার কেড়েনেবার চেষ্টা করলেই কি কেড়ে নিতে পার ?" মা এই প্রথম রাসবিহারীকে 'তুই' পরিত্যাগ করিয়া 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

রাসবিহারী অপ্রতিভ, রাসবিহারী লজ্জিত। মা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাসবিহারী মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—"তুমি কি বলছো মা! তুমিই ভো আমার মা, ভোমাকেই তো আমার মা বলে জ্বানি।"

মা রাসবিহারীর মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতেছিলেন, বলিলেন "এখনও ঠিক জান না রাসি।"

রাসবিহারী অন্থনয় করিয়া উঠিলেন—"এবারের ভূল মাপ কর মা! আর কখনও ভূল হবে না।"

ত্বরম্ভ রাসবিহারী, অবিনীত রাসবিহারী, সে ভূল আর জীবনে করেন নাই। সেই দিন তিনি মাতৃ নামের যে আস্বাদ পাইয়া-ছিলেন সে আস্বাদ চিরদিন তাঁহার মনে ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই মা কে হারাইয়া তিনি আর এক মা পাইয়াছিলেন। যে অঙ্কুর এই মাতৃস্পর্শে জাগরিত হইয়াছিল তাহাই পরবর্তী মায়ের স্পর্শে পত্রপুষ্পে শোভিত বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছিল। যথা স্থানে আমরা সে মাকে দেখিব।

এই প্রথম সকলে জ্বানিল, রাসবিহারী কসৌলীতে পাস্তর ইনস্টিটিউটে কর্ম করিতেছেন।

রাস্বিহারী এ কর্ম্মও বেশী দিন করেন নাই। তিনি অল্ল দিনের মধ্যে ডেরাড়ুনের বনবিভাগ দপ্তরের কেরানীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ডেরাড়নে রাসবিহারী এক বাঙ্গালী বুদ্ধের সংস্রবে আসেন। আজ আর তাঁহার নাম স্মরণ নাই। ইনি ফদেশ ভক্ত ছিলেন। ইহার এক পুত্র তখন বিলাতে বিল্লাশিক্ষা করিতেছিলেন। এই বুদ্ধই রাসবিহারীকে সংযত করিয়া তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ব্যয়িত শক্তিকে একত্রিত করিয়া একমুখী ও একাগ্র করিয়া তুলেন। তাঁহারই পরামর্শে সম্ভবতঃ রাসবিহারী উত্তর ভারতীয় ভাষা সমূহ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। এই সময় হইতেই রাসবিহারীর লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অমৃতবাজার প্রমুখ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে লিখিত "আর্দ্মস এক্ন" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ইংরাজ সরকার মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্ত্তীকালে—সম্ভবতঃ ১৯৩৭।১৯৩৮ সালে লিখিত তাঁহার আর একটী প্রবন্ধ "রাস্কেলি পিস অব লেজিসলেচার" অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতে

লিখিত ও জাপানে লিখিত রাসবিহারীর প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশিত করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু এ কাজ কে করিবে? আজও বাঙ্গালী রাসবিহারীর স্মৃতিরক্ষা করিবার কোন প্রকৃত চেষ্টা করে নাই। টোকিও রাসবিহারীর স্মৃতি বক্ষে করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে কিন্তু বাঙ্গলা আজও এই কৃতি সন্তানের প্রতি অর্ঘ্যদান করে নাই—ভাবিয়া দেখে নাই। অথচ বাঙ্গলায় সাতকোটী সন্তান!

এই দেদিন (জুন ১৯৫৪) কয়েকজন জ্বাপানী ভদ্রলোক চন্দননগরে রাসবিহারার পিতৃভবন দেখিতে গিয়া মস্তব্য করিয়াছেন—

জানি না বাঙ্গালী কিরপে জাতি। জাপান হইলে জাপানী এ বাটী মার্কেল দিয়া মুড়িয়া দিত—ইহাকে পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করিত। আর এ বাটী ধ্বংস হইয়া যাইতেছে কাহারও লক্ষ্য নাই। এমন কি এ বাটীতে প্রবেশ করিবার গলিপথটুকুও সংস্কৃত হয় না। এযে জাতীয় ইতিহাসে কত বড় গৌরবের জিনিস, বাঙ্গালী তাহা বুঝে না—জানে না। ম্যাটসিনী গ্যারিবন্ডির পাশেই রাসবিহারীর স্থান!

সেদিন ডাক্তার অশোয়ার সহিত যখন বিজ্ঞনবিহারীর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিজ্ঞনবিহারীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর ত্থেবর সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"তোমরা তোমাদের মহাপুরুষের শ্বতিরক্ষার জ্বন্থ কি করিয়াছ ? তোমরা কি এটুকুও জ্বান না



বিনোদ বিভারীর চক্ষনগ্রন্থ বৃস্ত্রাটা রসেবিভারীৰ বিগ্র দীকা আগাব।



রাস্বিহারীকে এদত সর্ক্লোচ্চ জাপানী সন্ধান পত্র ও পদক রাস্বিহারীর কন্যা শ্রীমতী তেতুকো ও তাঁহার স্বামী শ্রীহিওচি

যে জাতীয় উন্নতির মূলে জাত়ীয় মহাপুরুষের পূজা, তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ ? তোমরা তোমাদের ভবিদ্যাৎ সন্তানদের কি সম্পদ দিয়া যাইতেছ যদ্ধারা তাহারা উত্তরকালে মহান হইয়া উঠিবে ? কিসে তাহাদের আভিজাত্য গড়িয়া উঠিবে ? স্পষ্টই বুঝা যায়, তোমাদের স্মৃতি ও ধীশক্তি রাহুগ্রস্ত, কারণ তোমরা জান না, রাসবিহারী, স্মভাষ কত বড়! দেশের মুক্তির জন্ম তাঁদের কি বিপুল স্বার্থত্যাগ, কি অপূর্ব্ব আ্মাংসর্গ!"

বিজ্ঞনবিহারী ডাক্তার অশোয়ার এই প্রথম সাক্ষাতে এরপ অতর্কিত আক্রেমণের জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অধোবদনে নীরবে ডাক্তার অশোয়ার বক্তব্য শুনিয়া চলিয়াছেন। প্রত্যেকটী কথা তাঁহাকে গভীরভাবে আঘাত করিতে লাগিল। ডাক্তার অশোয়া সেই একই স্থরে বলিয়া চলিয়াছেন—"তোমরা জান না রাসবিহারী স্থভাষ হইতেও বড়,—দরিদ্র রাসবিহারী, সহায় সম্পদহীন রাসবিহারী—দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েও, কি অক্লাস্কভাবে পরিশ্রম করেছেন তাঁর মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জ্বম্ম ! তাঁর প্রতিদিনের সাধনা ছিল দেশমুক্তি। রাসবিহারীর ভাববিলাস ছিল না। তিনি ছিলেন নীরব কর্মবীর!"

বিজনবিহারী ডাক্তার অশোয়ার কথা নীরবে শুনিভেছিলেন। ডাক্তার অশোয়ার প্রশ্নে বিজনবিহারী সজাগ হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার অশোয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি রাসবিহারীর ভাই, তুমি রাসবিহারীকে দেশে প্রচারিত করিতে কি করিয়াছ ? তুমি ডোমার ভবিশ্বৎ বংশধরদের মঙ্গলের জন্ম তাদের কি আদর্শ দিয়াছ ?"

বিজনবিহারী লক্ষায় মুখ তুলিতে পারিলেন না। নতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমার ক্ষমতা কতটুকু? আমায় চেনেকে? তার উপর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে, আর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে আমি চূর্ণ বিচূর্ণ। মনে করিয়াছিলাম, দেশের নব যুবকদের শিক্ষা দিয়া মানুষ তৈয়ারী করিব। কিন্তু ত্রিশ বংসর শিক্ষকতা করিয়া একটীও মানুষ তৈয়ারী করিতে পারি নাই। আমার নিজ চরিত্রেই এমন অসংখ্য তুর্বলতা আছে যার ফলে যেটুকু দেশের জন্ম করিব মনে করিয়াছিলাম তাহা করিতে পারি নাই। তার উপর ভাষা কোথায় ?"

অশোয়া হাসিয়া উঠিলেন। তীব্র বিজ্ঞপের মত সে হাসি। হাসি থামিলে অশোয়া বলিলেন—"এক সামাশ্য নারী, তার শিক্ষা দীক্ষাই বা কতটুকু, তিনি জাপানে বসিয়া, জাপানী ভাষায় রাসবিহারীর জীবনী রচনা করিয়া, জাপানী জাতিকে সে জীবনী উপহার দিলেন, আর তুমি রাসবিহারীর ভাই হইয়া বলিতেছ তোমার শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, ভাষা নাই! রাসবিহারীর ভাইয়ের এ নিজিয়তা শোভা পায় না। বেশ, তুমি বাঙ্গলায় রাসবিহারীর জীবনী লেখ। তোমার যে ভাষা আছে, তাহাতেই লেখ, প্রকার সঙ্গে লেখ, প্রাণ ঢেলে দিয়ে লেখ। বলতে পারি, তুমি নিক্ষল হবে না। তুমি লেখ, আমি লিখছি, তোমার আমার দেখাদেখি আরও পাঁচজন লিখবার চেষ্টা করবে।"

বিজ্বনবিহারী বলিলেন "আমি যা' লিখব, ভাভো শোনা কথাই বেশী—সে ভো আর ইভিহাস হবে না।" অশোয়া অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—"শোনা কথা ? তুমি রাসবিহারীকে দেখ নাই ? তোমার মা, বাবা, ঠাকুদা, ঠাকুরমার কাছে রাসবিহারীর কথা শুন নাই ? এ সব কথা সকলেই শুনিয়া লেখে, তুমিও শোনা কথাই লেখ। সেটা ইতিহাসের চেয়ে ছোট নয়। সন তারিখ আর বড় বড় ঘটনা ইতিহাসে নয়। ইতিহাস ঘটনা সংঘাত, ঘটনা সংঘাতের পিছনে যে চিস্তাধারা, যে বাধা বিপত্তি, যে ব্যক্তিত্ব তাহাই ইতিহাস। তাজমহলকে দেখিলে হইবে না, তাজমহলের পিছনে যে প্রেম ভালবাসা আছে, যে ব্যক্তিত্ব আছে, যে মানুষ্টা আছে, যে স্মৃত্তি আছে, সে সমস্তই দেখা চাই। নতুবা তাজমহল শুধু প্রস্তর-স্কুণ, বড়জোর কলা-বিতার একটা নিদর্শন মাত্র বলে প্রতিভাত হবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অশোয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"জানো, পবিত্র রোমরাজ্যের একটা প্রাচীরও আর্ক্স দাঁড়াইয়া নাই ? জানো ? যাহারই আকার আছে তাহাই নশ্বর, তাহারই পরিণতি ত্বংখময় ও বিভীৎস, যদিও একদিন তার ওজ্জল্য জগংকে আরুষ্ট করিত ? কিন্তু মহামানবের জীবন-চিত্র অবিনশ্বর, সদা সৌন্দর্য্যময়। রাসবিহারী, নেতাজ্বী এরা কালবিজয়ী পুরুষ। যতদিন যাইবে, তত্তই এদের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

অশোয়া আরও অনেক প্রকার উৎসাহ দিবার চেষ্টা করেন। বিজনবিহারী চিন্তা করিতে লাগিলেন—নানাসাহেব ও স্বান্দীর রাণীর সম্পত্তি ইংরাজ লুঠন করিয়া কি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে

তাহাদের নাম লুপ্ত করিতে পারিয়াছে ? নন্দকুমারের নামে গাঢ় কালিমা লেপিয়া, তাঁহাকে ফাসী দিয়া কি ইংরাজ তাঁহাকে মানব স্মৃতি হইতে মুছিয়া দিতে পারিয়াছে ? ডাক্তার অশোয়া সত্যই বলিয়াছেন,—"মহামানব কাল বিজয়ী।" কিন্তু ?—বিজন বিহারী ভাবিতে লাগিলেন, আমার অক্ষম লেখনীতে রাসবিহারীর মহান্ চরিত্র কিভাবে ফুটিয়া উঠিবে ? ঘোর সন্দেহ-দোলায় তিনি ছলিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সন্ধন্ধ দৃঢ়তর হইল, কারণ তাঁহার পুত্র বিমানবিহারীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

১৯০৫।১৯০৬ সাল। রাসবিহারী চন্দননগরে আসেন।
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথন আরম্ভ হইয়াছে কি না মনে নাই।
রাসবিহারী তুই তিনটী চরকা, তুলা, বিভিন্ন পাতা ও মশলা
লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। পিতামহী ও মা রাসবিহারীর
কাণ্ড দেখিয়া অবাক। পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি
হইবে ?"

রাসবিহারী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"স্থতা পাকাইবে, বিড়ি তৈয়ারী হইবে।"

পিতামহী ঝক্কার দিয়া উঠিলেন। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাশীচরণ ভিত্তর বাটীতে প্রবেশ করিনেন। কাশীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?"

পিতামহী বলিলেন—"তোমার নাতির কাণ্ড দেখ ? এবার

আমরা সবাই স্থৃতা কেটে, বিড়ি পাকিয়ে সংসার চালাইব।" বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

কালীচরণ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে রাসবিহারীর দিকে চাহিলে, রাসবিহারী অঙ্গুলী সঙ্কেতে একতাল অম্বরী তামাক দেখাইয়া বলিলেন—

"ঐ তামাক খাইবেন, ও সূতা তৈয়ারি তদারক করিবেন।" কালীচরণ প্রশ্ন করিলেন "সূতা কি হইবে গ"

রাসবিহারীর উত্তর আসিল—"কাপড় বোনা হইবে, আর ঐ বিডী ভৈয়ারি হইবে।"

কালীচরণের ওষ্ঠপ্রাস্তে হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন "বেশ! দোষ কি ?"

বহুদিন নিয়মিতভাবে এই স্থৃতা কাটা ও বিড়ী তৈয়ারি চলিয়াছিল।

এইখানে একটা ছোট গল্প বলিয়া রাসবিহারীর জীবনের এই অংশ শেষ করিব।

১৯০৮।১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাস। বিজনবিহারী প্রমোশন পাইয়া নৃতন পুস্তকের তালিকা আনিয়া মাকে দিলেন। মা বলিলেন—"পুরাণ বইয়ের বাক্স খ্লিয়া দেখ, কোন বই পাওয়া যায় কি না ?"

বিজনবিহারী পুরাণ ভাঙ্গা বাক্সটী খুলিয়া বই বাছিতে বসিলেন। তিনি হুই একখানি পুস্তক বাছিয়া একদিকে রাখিয়া তখনও পুস্তক বাছিভেছেন, এমন সময়ে রাসবিহারী ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কর্চ্ছিস রে গ"

বিজনবিহারী মাতৃ আদেশ জানাইলেন। রাসবিহারী হুক্কার দিয়া ডাকিলেন—"মাণ"

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, ত্বরিত গতিতে বাহিরে আসিলেন। রাসবিহারী অঙ্গুলী সঙ্কেতে প্রশ্ন করিলেন—"এটা কি ?"

মা বৃঝিতে না পারিয়া রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাসবিহারী পুস্তকগুলি উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ডাল ভাতের পুঁটলী পড়ে শিখবে কি ? ও দেখলেই তো মন দমে যায়, তো পড়বে কি ?"

মা প্রতিবাদের স্থর তুলিতেই রাসবিহারী বলিলেন—"ও তুমি উনানে আগুন দিও মা, শীঘ্র উনান ধর্ব্বে, ওতে আর কিছু হবে না।" মা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

রাসবিহারী ভাতার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।
সেইদিনই ভাতাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় নৃতন বই, জলছবি
এবং ভাতার জন্ম নৃতন জামা কাপড় কিনিলেন। তাহার
পর বাড়ীতে ফিরিয়া আহারাদি সমাপনাস্তর ভাতাকে লইয়া
পরমোৎসাহে জলছবি আঁটিতে বসিলেন। জলছবি আঁটা শেষ
হইলে ভাতার কাণ ধরিয়া হুছার দিয়া বলিলেন—

"এইবার এই মঙ্গাটের এ দিক থেকে নিয়ে মঙ্গাটের শেষ পর্যান্ত পড়বি। সব মুখস্থ কর্বিব। না হ'লে মাথাটা ভেঙ্গে ছাতৃ কর্বেব।"

মা শুনিয়া মূখ টিপিয়া হাসিলেন। রাসবিহারী মার হাসি দেখিয়া মন্তব্য করিলেন—

"বেটী! তোমার বাবা কখনও লেখাপড়া করেছিল যে তুমি লেখাপড়ার মর্ম্ম বুঝবে ?"

মা জবাব দিলেন—"না—সে তো দেখতেই পারছ"।

দেশত্যাগ করিবার পূর্বের রাসবিহারী কোড়লা গ্রামে (আন্দুলের নিকট) ভগিনী সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই ভগিনী বাল বিধবা। সকল কার্য্যের মধ্যেই তাহার জ্বন্থ রাসবিহারীর অন্তর কাঁদিত। মৃত্যুর দিনেও এই ভগিনীর কথা ভাবিয়া রাসবিহারীর অন্তর কাঁদিয়াছিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাসবিহারী এক বন্ধুর সহিত সাইকেলে কোড়লা গিয়াছিলেন। স্থনীলার দেবর শ্রীমন্মথনাথ সরকার ও তাঁহার মাতা, রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর বহুসমাদরের ফ্রন্টী করেন নাই। রাত্রির আহারাদির পর রাসবিহারী সকলের সহিত আলাপ করিতে করিতে কার্য্য বিশেষের জ্বন্থ ভিতলের ছাদে উঠিলেন। তথা হইতে ফিরিয়াই তিনি বলিলেন—

"এইবার আমায় বিদায় দিন। আমি এখনই যাইব। বছদ্রদেশে যাইবার পূর্কে কেবল আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।"

রাসবিহারীর বন্ধু বহির্ববাটীতে শয়ন করিবার উদ্যোগ

করিতেছিলেন। রাসবিহারী তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন সুর্য্যোদয়ের পূর্বেই পুলিশ সমগ্র বাটী ঘিরিয়া ফেলে। গ্রামময় একটা আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ এখানে অতি তীব্রভাবে খানাতল্লাসী চালাইয়াছিল।

রাসবিহারীর জীবনে এইটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি বহুবার মৃত্যুর মুখ হইতে অতি অসম্ভবরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। কভটা ভাঁহার সহজ বুদ্ধি ও সতর্কতা ভাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে আর কভটা দৈব নিজ উদ্দেশ্যে ভাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, ভাহা বলা সভ্যই কঠিন।

## **স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় অঙ্ক** রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ভারতের ললাটে দাসত্বের উদ্ধি
মৃদ্রিত করিয়া দেয়। ইংরাজ সন্থান ক্লাইভ ও মুসলমান
সন্থান মির্জ্জাফর তথন পরম বন্ধু। এই বন্ধুত্বের পরিণামে
প্রত্যেক ভারতীয়ের সর্ব্বাঙ্গে উদ্ধির মসীলেখা মুল্রিত হইল।
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস
হইতে লর্ড ডালহাউসী পর্যাস্ত সকল শাসন-কর্তাই প্রায় বিনা
ব্যায়েও প্রভৃত লাভে ভারতে এক বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন।
ভারতের কৃটীর শিল্প ও জাতীয় শিল্প, যাহার আকর্ষণে ইংরাজ
একদিন ভারতে বণিক বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই শিল্পেরও

মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সমগ্র দেশকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিলেন। জগতে তাহারা প্রচার করিলেন, ভারত শুধু কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতের অধিবাসীরা অসভ্য বা অদ্ধসভ্য। ভারতকে স্থশিক্ষিত করিবার দায়িত্ব ঈশ্বর তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সে দায়িত্ব তাঁহারা বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহন করিতেছেন। ইহা যে ঈশ্বরের নামে শয়তানের শপথ, তাহা বলাই বাহুলা।

১৮৫৭ সালে এই নির্বিকার শোষণ-নীতির ফল ফলিল।
হিন্দুমূসলমান একযোগে স্বাধীনতা লাভের জন্ম ও স্ব স্ব অধিকার
রক্ষণের জন্ম প্রাণবিসর্জন প্রদানে কাতর হইল না। হিন্দুমূসলমান তথন একই বৃক্ষের তুই শাখা—একই মায়ের তুই
সম্ভান। তুই ভাই তথন প্রীতিস্ত্রে আবদ্ধ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে ইংরাজ তার শোষণ-নীতি পরিবর্ত্তন করিল না, পরিবর্ত্তন করিল মাত্র শোষণের পস্থা। ইংরাজ অসি ও গোলাগুলির পরিবর্ত্তে যে অন্তর ব্যবহার করিলেন, তাহা ভারতের সভ্যতার ভিত্তি ও কৃষ্টিকে সবলে আঘাত করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিল। ইংরাজ, ক্লাইভ ও মির্জাফরের মৈত্রী ভুলিয়া গেল।

রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রকে ভারতের ম্যাগ্নাকার্টা (Magna Carta) বলা হয়। সত্যই মাগ্নাকার্টা—তবে চির-দাসন্বের মাগ্নাকার্টা। পূর্ব্বে এক বণিক সম্প্রদায় ভারত পূঠ্ব করিতেছিল; এই পত্রের ফলে সমগ্র ইংরাজ জাতির এই পূঠ্বে

যোগ দিবার সুযোগ হইল। ভারতের প্রজার উপর অত্যাচার যেমন চলিডেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ইংরাজ বণিকের হস্তে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হইল। ইংরাজ চাণক্য বর্ণিত চাতুর্য্য নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। সম, দম, ভেদ ও দান নীতির মধ্যে দমন ও ভেদ নীতি পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ করিবার পস্থা আবিদ্ধৃত হইল। সপ্ত কৃষ্ণস্তস্তের উপর ভারত রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল। এই সপ্তস্তম্ভ—

- (১) বিরাট সৈত্য বিভাগ
- (২) সরকারী কর্মচারী বিভাগ
- (৩) ইংরাজ চালিত বিচার বিভাগ
- (৪) ইংরাজী প্রথায় শিক্ষা বিভাগ
- (৫) শাসন বিভাগ ও শাসন পরিষদ
- (৬) স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ
- (৭) উপাধিদান বিভাগ

১৮৫৮ সালের রাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৯৭ সালে রাণীর অঙ্গীকার, ১৯০১ সালে রাজা এডওয়ার্ডের অঙ্গীকার সমনীতির পরিচায়ক। বিশিষ্ট রাজভক্তদের বড় বড় পদ দানে, নানা অন্তঃসারশৃত্য উপাধি দানে দাননীতির আত্ম-বিকাশ। স্কুল কলেজের শিক্ষাদারা ভারতীয়কে ভারতীয় নীতি, ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি অঞ্জন্ধা শিক্ষাদান, পুরাতন আভিজ্ঞাত্যের মূলে আঘাত ভেদনীতির অভিনব অভিনয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ,

১৯০৬ সালে মুসলমানদের হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করণ, ১৯১৬ খৃষ্টান্দে বাহ্মণের বিরুদ্ধে অবাহ্মণের ঈর্ধার বীজ রোপণ এই ভেদ-নীতির অপূর্বে লীলারক। নৃতন ইংরাজ-অমুগৃহীত অভিজাত বংশ, পুরাতন ও সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম দলিত করিয়া অভূতপূর্বে কিন্তৃত কিমাকার একটা সমাজ গড়িয়া ভূলিতে লাগিল। ফলে চারিদিকে ঈর্ধা, দলাদলি বিশৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়িল।

ইংরাজ প্রথমে বাঙ্গালায় প্রথম রাজাসন পাতিয়া বসে। আর সেই বাঙ্গালার ব্যারাকপুরেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মেঘগর্জন শ্রুতিগোচর হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার স্থরেন্দ্রনাথ (Surrender Not) দেই বাঙ্গলায় প্রথম এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া উঠিলেন। একদিন এই স্থারেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্থারেন্দ্রনাথকে অতিক্রেম করিয়া ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত নেহেরু এই স্থরেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁর 'ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়ায়' স্থরেন্দ্রনাথকে স্থান দিতে পারেন নাই। ইহা ভ্রমবশতঃ উহ্য বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারেন। স্থরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের ফলে ভারতের নানাস্থানে আন্দোলনের স্থক হইল। বাঙ্গলায় বিদেশী-বস্ত্র-বর্জ্জন-সজ্ব ইহার অক্সতম ফল। ক্রমে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ইংরাজ দলে দলে আন্দোলনকারীদের ধৃত করিয়া

#### कश्चतीव वात्रविदावी

কারাগারে আবদ্ধ করিয়া নানারূপে নির্যাতন করিতে লাগিল। ফল হইল অধিকত্তর বিষম্য।

অরবিন্দ ও বাবীন্দ বিলাভ হইতে বরদায় আসিলেন এবং অৱবিন্দের পরামর্শে বারীন্দ্র ব্রোদা হইতে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। স্থানে স্থানে গোপনে বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিল। এই সকল দল ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় বিপ্লবকার্য্য চালনা করিতে লাগিল। কলিকাতায় যুগান্তর, ঢাকায় অনুশীলন, চন্দননগরে প্রবর্ত্তক, মেদিনীপুরে সভোব্রপ্রর সমিতি ইত্যাদি সজ্ব ইহার পরিচয় স্তল। অচিরে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিল। সেই সময়ের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটা মূল ঘটনার সূচী নিম্নে প্রদন্ত হইল। ডিসেম্বর ১৯০৭—(১) নারায়ণগডের নিকট বাঙ্গলার রাজ-প্রতিনিধির স্পেশ্যাল ট্রেণ লাইনচ্যুত করিয়া ধ্বংস

করিবার প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা বিফল হয়।

- (২) গোয়েন্দা মিঃ এলেনের উপর বোমা নিক্ষেপ। এ চেষ্টাও বিফল হয়। বোমাটি নিভান্তই অনভিজ্ঞের দারা প্রস্তুত।
- মার্চ ১৯০৮—(১) চন্দননগরের নিকট বাঙ্গলার রাজপ্রতিনিধির **धिन ध्वः (मत्र व्यक्ति)।** ७ व्यक्तिश निचन ।
  - (২) কুষ্টিয়ায় হিগিনবথামকে গুলি করিবার চেষ্টা। অনভান্ত হন্ত।
- ২১শে এপ্রিল ১৯০৮—চন্দননগরের মেয়রের উপর নিম্ফল বোমা নিক্ষেপ।

- ০০শে এপ্রিল ১৯০৮—মুজ্জাফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ীর মধ্যে বোমা নিক্ষেপ। বোমা নিক্ষেপকারী বালক ক্ষুদিরাম ধৃত হইয়া ফাঁসী যায় এবং অফ্যন্তম বোমানিক্ষেপকারী প্রফ্ল চাকী ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করে। এই বোমানিক্ষেপের ফলে ইংরাজ সচেতন হইয়া উঠে ও গুপু বিভাগ অতিশয় তৎপর হইয়া ওঠে। বহু বিপ্লবী ধরা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দও বিপ্লবী বলিয়া ধৃত হন।
- আগষ্ট ১৯০৮—জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্র গোঁসাইকে গুলির দ্বারা বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত হত্যা করেন। চন্দননগরস্থ কানাইলাল ও মেদিনীপুরস্থ সত্যেন্দ্রের ফাঁসী।
- ৬ই নভেম্বর ১৯০৮—কলিকাতা টাউনহলে রাজ্বপ্রতিনিধিকে হত্যার নিক্ষল চেষ্টা।
- ৯ই নভেম্বর ১৯০৮—পুলিশ ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়কে হত্যা।
- ৯ই নভেম্বর ১৯০৮—পুলিশের গুপ্ত সংবাদ প্রেরক সুকুমারকে হত্যা।
- ফেব্রুয়ারী ১৯০৯—উকিল আশুবিশ্বাসকে পুলিশ-কোর্টের মধ্যে হত্যা।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকটীর সহিত রাসবিহারীর যোগ ছিল। মুরারীপুকুর বোমা কারখানার সহিতও রাসবিহারীর যোগ ছিল। কিন্তু রাসবিহারী তথনও সম্মুখে আসেন নাই, নায়কত্বও গ্রহণ

করেন নাই। রাসবিহারী তখন একজন কর্ম্মীমাত্র, তিনি কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। মুরারীপুকুর বোমার কারখানা আবিস্কৃত হইবার পর রাসবিহারী আত্মগোপন করেন। তিনি তখন ডেরাডুনে বনবিভাগে কর্ম করিতেছিলেন।

মানিকতলা বা মুরারীপুকুর বোমার কারখানা আবিদ্ধারের পর একটি বিষয়ে ইংরাজ সরকারের চক্ষ্ উদ্মিলীত হইল। তাহারা পরিদ্ধার বৃঝিলেন বিপ্লবীরা অপরিণত বয়ক্ষ হইলেও চরিত্রবান ও নির্ভীক এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে এমন একদল চিন্তাশীল আদর্শবাদী শিক্ষিত লোক আছেন যাহারা এই বিপ্লববাদীদের শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্মপন্থ। নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, দেশের লোকে এই স্বদেশ-সেবকদের যথেষ্ট শ্রাজা করিতেছেন।

ইংরাজ সরকার গুপ্তচর বিভাগের উপর চাপ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা উন্মন্তের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া যাহাকেই সন্দেহ হইল তাহাকেই নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ক্লুদিরাম, কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র বস্তুর নির্ভীকতা দর্শনে নিখিল বঙ্গ যুবকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সাংবাদিক মহলেও একটা নির্ভীকতার স্কর বাজিয়া উঠিল। সাংবাদিক ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায় অভিযুক্ত হইয়া প্রকাশ্ত আদালতে বলিলেন—"আমার জন্মভূমির মুক্তির জন্ম আমার যে সামান্ত শক্তি বায় করিয়াছি—আমি বিদেশীয় রাজশক্তির নিকট তাহার কৈফিরং দিতে বাধ্য নই।"

ইংরাজ রাষ্ট্রনায়করা দিশেহারা। দিখিদিক জ্ঞান হারাইয়া তাঁহারা, যাঁহার মধ্যে স্বাধীন চিত্ততা দেখিলেন, তাঁহাকেই কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এইরূপে প্রথমে কারারুদ্ধ হইয়া দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন:—

(১) অধিনীকুমার দত্ত (২) সুবোধচন্দ্র মল্লিক (৩) শ্রামস্থলর চক্রবর্তী (৪) কৃষ্ণকুমার মিত্র (৫) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (৬) পুলিনবিহারী দাস (৭) সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৮) শচীন্দ্র প্রসাদ বস্থ (৯) ভূপেশচন্দ্র নাগ (১০) চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। ইংরাজ সরকার সভা সমিতি ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন ও বহু সংবাদপত্র জ্যোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞরা এতদিন হিন্দু-মুসলমান-ভেদ প্রশ্ন লইয়া মাতিয়া ছিলেন। এইবার হিন্দুর বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ভেদ স্ষষ্টির জন্ম তাঁহারা নানারূপ পত্থা উদ্ভাবনের জন্ম মস্তিষ্ক চালনা করিতে লাগিলেন।

## বাঙ্গলার বিপ্লব প্রাঙ্গনে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্থাবির্ভাব

বাঙ্গলার বিপ্লবীর। বিপর্যান্ত হইয়াও কোনমতে তৈলহীন প্রাদীপের ফ্রায় ক্ষীণ শিখা প্রজ্ঞালিত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিপ্লব প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন এক অসীম ভেজস্বী ব্রাহ্মণ। অচিরে বিপ্লবের কর্ণধার হইয়া বসিলেন শ্রীয়তীক্রনাথ মুখোপাখ্যায়। তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী,

একজন সাংকেতিক লেখক (Stenographer)। দান্তিক ইংরাজের কৃষ্ণকায় বিদেষ তাঁহার মনকে বাল্য হইতেই পীড়া কর্ম্মপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন ভারতীয়ের প্রতি অক্যায় অপমানকর ব্যবহার তাঁহাকে ইংরাজ-বিদ্বেষী করিয়া তোলে। তিনি নিজেও পুনঃ পুনঃ অপমানিত হ'ইয়া সঙ্কল্প করিলেন যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন অত্যাচারী ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। তিনি সর্ববন্ধ ত্যাগ করিয়া বিপ্লবে যোগ দিলেন। তিনি অল্পদিনেই কলিকাতায় বিপ্লব পন্থীদের নেতা হইয়া বসিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার বহু যুবক বিপ্লবদলেই শুধু যোগ দিল না, মৃত্যুবরণও করিল। যতীনের পশ্চাতে রহিলেন শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী। অবিনাশ ছিলেন অর্থবান ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি সরকারী পদ পরিত্যাগ করেন ও সমস্ত অর্থ বিপ্লবের জ্ঞা বায় করিয়া দারিন্তা বরণ করিয়া লন। আরও একজন বিপ্লবীর নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ইনি শ্রীয়ত গোপাল মুখোপাধ্যায়। ইনিও যতীনের পতাকাতলে আসিয়া দাডাইলেন। ইহারই চেষ্টায় সমগ্র বাঙ্গলার বিপ্লবীরা দলবদ্ধ যতীন বাঙ্গলার সেচ্ছাসৈগুবাহিনী প্রস্তুতে মনোযোগ সৈম্মের নানাবিভাগের জন্ম তিনি বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ ও গঠনের চেষ্টা করেন। এইসকল বিভাগের কার্য্যপ্রণালীও তিনি বিধিবদ্ধভাবে চালিত করেন। তিনি জার্মাণী হইতে অর্থ সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ আনয়নেরও ব্যবস্থা করেন এবং



রাস্বিহারীর পিতা প্রলো**ক**গত বিনোদ বিহারী ব**স্থ** 

দেশের মধ্যেও অর্থ ও সম্র সংগ্রাহের ব্যবস্থা করেন। এদিকে 'ভারতের মুক্তি কোন্ পথে', 'ভারতের রণনীতি' প্রভৃতি পুস্তক যুগান্তর কর্তৃক রচিত হইয়া দেশে প্রচারকার্য্য ও লোকশিক্ষা চালাইতে লাগিল।

বাঙ্গলার এই তেজ্বনী ব্রাহ্মণ স্থারণ করিয়ে দেয় মহারাজ নন্দকুমারকে, মনে পড়িয়ে দেয় পাটলিপূত্তের চাণক্যকে। এঁরা সমগোত্তজ, এঁরাই যুগে যুগে আনিয়াছেন নব জাগরণ।

# রাসবিহারীর বিমাতার মৃত্যু ও বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী

রাসবিহারীর বিমাতা রাসবিহারী হইতে কয়েক বংসরের বড় ছিলেন। রাসবিহারীর পিতা উপযুক্ত স্ত্রী মনোনয়নে ভূল করেন নাই। এই অল্পবয়স্কা পল্লী-কিশোরী সহজেই মাতৃহীনা সম্ভানদের মাতৃস্থান অধিকার করিয়া লয়েন। তিনি রাসবিহারীকে নিজ পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করিতেন। রাসবিহারীও বিমাতার সামাত্যমাত্র ইচ্ছাও পূরণ করিবার জন্ম সর্বাদা ব্যগ্র থাকিতেন। রাসবিহারীর বিমাতা মৃত্যুকালে রাসবিহারীকে আছাধিকারী করিয়া যান। বিমাতার মৃত্যু-শয্যায় রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমায় কিছু তোমার আদেশ আছে ?"

"মাতার মৃত্যুক্লিষ্ট মূখে হাসি ফ্টিয়া উঠিল। বলিলেন— আছে। হরিদ্বারে আমার শেষ কার্য্য কোরো। আজ ওরা তোমারই মত অভাগা হ'ল। ওদের দেখো। তোমার ব্রতের

কথা জানি—আশীর্কাদ।" নায়ের হাত ঈ্বং উঠিয়াই বিছানার উপর পড়িয়া গেল। রাসবিহারী নায়ের হাত তুলিয়া নিজ মাধায় রাখিলেন। ধীরে ধীরে মায়ের শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। প্রাণহীন দেহ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

মানুষের জীবনে ক্ষুত্রতম ঘটনা সময়ে সময়ে জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত করে। রাসবিহারীর জীবনেও এই ঘটনা সংঘাত, জীবনের পথ ও গতি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাসবিহারীর বিমাতার মৃত্যুর তুইদিন পূর্কেই তাহার তৃতীয় ভ্রাতা আগুনে পুড়িয়া যান। রাসবিহারীর বিমাতা স্বামীর ক্রোডে মাথা ও রাসবিহারীর ক্রোডে পদন্বয় রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহারই তুইদিন পরে রাসবিহারীর কোলের ভিতর তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দেহত্যাগ করেন। সমগ্র পরিবারটীর উপর দিয়া একটা বিরাট ঝড বহিয়া গেল। যে বৃক্ষটীর শাখার পল্লবের নীচে একটা পরিবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা আজ সমূলে উৎপাটিত। আর সে শ্রামল স্নেহছায়া নাই। সকলেই বিভ্রান্ত—সকলেই বিষাদগ্রস্ত। বিনোদবিহারী ভয়োগুম। প্রথম পত্নীর বিয়োগে তিনি এমন কাতর হইয়া পড়েন নাই। সে বিয়োগ ঘটিয়াছিল যৌবনের মধাাক্রে—তাই সে ক্ষত শুকাইতে বিলম্ব হয় নাই। সে ক্ষতিপুরণ করিয়া দিয়াছিলেন দ্বিতীয়া পত্নী নিজ আদর্শ চরিত্রে, দয়া দাক্ষিণ্যে, স্নেহমমতায় ও মহত্ত্বে, তাই বাৰ্দ্ধক্যের আগমনের সহিত সেবাপরায়ণা সতীর বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে অভিভূত

করিয়াছিল—একেবারে দিশেহারা করিয়া দিয়াছিল। আর রাসবিহারী ?

উপর্যুপরি রাত্রি জাগরণে ও দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে রাসবিহারীর সর্বশরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে। অবসর দেহ রাসবিহারীর চক্ষে গভীর ঘন কৃষ্ণমেঘ জ্বমিয়া উঠিয়াছে। শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ছোট ছোট মাতৃহারা ভাই বোনেরা গভীর ব্যথায় বাক্হারা। সমগ্র পরিবারটী যেন ব্যাকুল নয়নে তাঁহারই নিকট সান্তনা খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সমগ্র বাটীতে রাসবিহারীর গোপনে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবার স্থান কোথাও নাই! পিতাকে, ভাই বোনদের সকলকেই এই পরম মৃহূর্ত্তে সান্তনা দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। ভাঙ্গিয়া পড়িলে রাসবিহারীর চলিবে না। রাসবিহারী ধীর ও স্থির। রাসবিহারী কথনও মাতৃহারা ভাই বোনকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, কথনও পিতার নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

একদিন বিনোদবিহারী বাহিরের ঘরে একা বসিয়া আছেন।
এক হাতে গড়গড়ার নল ধরিয়া আছেন। ছই চক্ষু দিয়া
অবিরলধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। কখন তামাকু পুড়িয়া
নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি জ্ঞানেন না। রাসবিহারী
আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে নীরবে বসিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়ে
নীরব। হঠাৎ রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন—

"বাবা! আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? মার মৃত্যু,

পুলিনের মৃত্যু সবই তো ভগবানের দেওয়া। সবই তো ভগবানের নির্দেশে ঘটেছে। তবে ?"

বিনোদবিহারী নলে টান দিলেন। গড়গড়া হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদবিহারী নল ফেলিয়া দিলেন। রাসবিহারী বলিলেন—

"আপনি কি ভগবানের নির্দেশ খুঁজে পাচ্ছেন না ? আমি কিন্তু পাচ্ছি।"

বিনোদবিহারী পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি প্রদারিত করিলেন। তখনও তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই ব্যথা ভরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি রাস্বিহারী সহা করিতে পারিলেন না। ঘর হইতে নিক্রান্ত হইতে হইতে বলিলেন—

"আমিষ ভূলুন। মনে করুন নিজকে তৃতীয় পুরুষ একবচন, উত্তমপুরুষ একবচন নয়। আমি যে মুহূর্ত্তে নিজকে তৃতীয় পুরুষ একবচন মনে করিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছি, এ বন্ধনছিন্ন একান্ত আবশ্যক ছিল। ভগবানের উদ্দেশ্য বড়ই গূঢ়, বড়ই গুরুতর। আপনি তো ভগবং ভক্ত, ভগবানে বিশ্বাসী, আপনাকে……"

রাসবিহারীর স্বর শৃষ্টে মিলাইয়া গেল। রাসবিহারীর পিতা দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

দিনের প্রার দিন কাটিতে লাগিল। সময় কাহারও জন্ম অপেক্ষা করে না। স্থথের দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায় কেহ বুঝিতে পারে না; আর হুংখের দিন পার হয় অতি ধীরে, কিন্তু শেও গত হয়। এই পরিবারেরও দিন কাটিতে লাগিল। বিনোদবিহারীও উঠিয়া বসিলেন। মৃতপত্নীর শ্রান্ধের জ্বন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাসবিহারী নৃতন প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। রাসবিহারী বলিলেন—

"বাবা! মা আমায় শ্রাদ্ধাধিকারী ক'রে গেছেন। তিনি শেষ অন্তরোধ করে গেছেন, যেন তাঁর শ্রাদ্ধ হরিদ্বারে হয়। আমি হরিদারেই মার শ্রাদ্ধ করবো।"

বিনোদবিহারী বলিলেন—"কিন্ত"—

রাসবিহারী বলিলেন—"কোন কিন্তু নেই বাবা! মার শেষ ইচ্ছা আমি যদি পূরণ কর্ত্তে না পারি, তা হ'লে আমি শাস্তি পাবো না।"

হরিভারে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। অতএব সপরিবারে প্রথমে রাসবিহারীর কর্মস্থান ডেরাডুনে যাওয়াই স্থির হইল। বাটীর ব্যবস্থা করিবার জন্ম রাসবিহারী অগ্রে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পরে বিনোদবিহারী সপরিবারে ডেরাডুনে পৌছিলেন। রাসবিহারী তখন ডেরাডুনে ঘোষী মহাল্লায় একখানি দ্বিতল বাটীর দ্বিতলে বাসা বাঁধিয়াছেন।

রাসবিহারীর বিছানা দেখিয়া বিনোদবিহারী আশ্চর্য্য হইয়। গেলেন। ঘরের মেঝের উপর একখানি সাধারণ দেশী কম্বল পাতা, গায়ে দিবার জম্মও একখানি কম্বল। বালিশ নাই, বেহালার বাক্সটাই বালিশের কাজ চালাইয়া দেয়। টেবিলের উপর গুইখানি স্থবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান ও নানা বিষয়ক পুস্তক।

রাসবিহারীর বিছানার পাশেই দৈনিক অমৃতবাজার, ডেলি নিউজ, উদ্বোধন, স্বামীজীর কর্মযোগ, ম্যাটসিনীর জীবনী। রারাঘরে ছইটী লোহ কেতলী, ও গোটা ছই কেরোসিন তৈলের টিন, একখানি কলাইয়ের থালা, গোটা ছই চায়ের পিয়ালা ও ডিস। বিনোদবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার রান্নাই বা কিসে হয় আর তুমি খাওই বা কিসে ?" রাসবিহারী হাসিতে লাগিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন— "ঐ কেতলীতেই ফুটিয়ে নিই। হব্যিয়া বইতো নয়।"

"এখন না হয় হব্যিয়া—কিন্তু তার আগে ?" রাসবিহারী বলিলেন—"ঐ কেতলীতেই চলে যায়।"

শ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। বিনোদবিহারীর ছুটী ফুরাইয়া আসিতেছে। এইবার তাঁহাকে কর্মস্থানে ফিরিতেই হইবে। রাসবিহারীর ইচ্ছায় ভাই বোনেরা তাঁহার নিকট রহিয়া গেল। বিনোদবিহারী একা তাঁহার কর্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েকদিন রাসবিহারী ভাই বোনদের লইয়া ডুবিয়া রহিলেন। রাসবিহারীকে কেন্দ্র করিয়া ভাই বোনেরা ঘুরিতে লাগিল। আর মায়ের অভাব তাহাদের পীড়া দেয় না। তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে দিন শনিবার। অফিস হইতে ফিরিতেই সিঁড়ীর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। রাসবিহারী কাপড় ছাড়িতেছিলেন। তিনি বারান্দা হইতে উকি দিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন ও ছইজন ত্রন্ধচারীকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। অনেকক্ষণ ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা আলাপ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় নয়টা—কিন্তু তথনও তিনি ফিরিলেন না। ভাই বোনেরা আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। রাসবিহারীর আহার্য্য একস্থানে চাপা দিয়া রাসবিহারীর মাসীমা অপেক্ষা করিতে করিতে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রাসবিহারী রাত্রিতে ফিরিলেন না। তিনি ফিরিলেন পরদিন অপরাহে । রাসবিহারীর মুখ গম্ভীর, কপালে গাঢ় চিন্তার রেখা। কেহ কিছুই প্রশ্ম করিলেন না, রাসবিহারীও কোন কথা বলিলেন না।

ইহার পরই দেখা গেল, নানালোকে রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কখনও তাঁহারা থাকিয়া যাদ গুই একদিন। তাঁহারা কে, তাঁহাদের সহিত রাসবিহারীর কি কাজ, কিছুই বোঝা যায় না। ইহাদের মধ্যে গুইজনের কথা বিজনবিহারীর বেশী করিয়া মনে পড়ে। একজন প্রায়ই আসিতেন—তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন তরুণ বক্ষাচারী, আর দ্বিতীয় অতি কৃষ্ণকায় ও ধর্বদেহ ছিলেন। ইনিও বক্ষাচারী ছিলেন, ইহাঁকে বিজনবিহারী দেখেন লচমন-ঝোলায়। ইনি কোন্ দেশীয় লোক ছিলেন বলা শক্ত, ইনি প্রায়ই ইংরাজীতে অতি ক্রত কথা বলিতেন। ইহার বিশেষত্ব ছিল ইহার অপুর্ব্ব চক্ষ্মজ্যোতি, মনে হইত, যেন চক্ষ্ম্টীর মধ্যে সহস্র বাতির ভেজময় জালা।

রাসবিহারী ইহার পর হইতেই চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।
ভাই বোনেরা আর রাসবিহারীর সঙ্গ পায় না। ছোট বোনটা
তথন মাত্র একবংসরের—রাসবিহারীর অত্যস্ত প্রিয়, কিন্তু
তাহাকেও রাসবিহারী দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। যে দাদাকে
দেখিলে ভাই-বোনেরা আনন্দে আত্মাহারা হইত, এখন তাহারা সেই
দাদাকে ভয় করে। যে দাদাকে তাহারা চিনিত, সে এ দাদা নয়।
রাসবিহারীর চিন্তা চরমে উঠিল। নিজা ক্রমশঃ তাঁহাকে
ত্যাগ করিল। তিনি অবিরত দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে দিন যাপন
করিতে লাগিলেন। বহুরাত্রি তিনি পদচারণ করিয়া ভোরের
দিকে নিজিত হইয়া পড়িতেন। কখনও রাত্রিতে ঘন্টার পর
ঘন্টা তিনি বেহালার সঙ্গে 'মা, মা' চীংকার করিতেন। রাসবিহারী
প্রবল জরে শয্যাশায়ী হইলেন। জরের ঘোরেও এই 'মা, মা'
ধ্বনি। জানি না এ আহ্বান তাঁর কোন্ মা কে, এ ব্যাকুল
কর্মণা ভিক্ষা কোন মার কাছে।

কয়েকদিন জর ভোগের পর রাসবিহারী স্থস্থ হইলেন।
মস্তিক্বের প্রবল চাপ প্রশমিত হইল। রাসবিহারীর সকল
সঙ্কট, সকল সন্দেহ, সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ দূর হইল। যে তুর্ব্বলতা
তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি
দেশ সেবায় ব্রতী হইলেন। এইবার বোধ হয় তাঁহার সকল
সংসার বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি সকল পরিবারকে চন্দননগরে
পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া পিতাকে লিখিলেন। ১৯১১সালের
জ্বলাই মাসে রাসবিহারীর ভ্রাতা ও ভ্রমীরা চন্দননগরে আসিলেন।

সংসারের কর্ত্তা ও কর্ত্ত্রী হইলেন মামা ও মাসী। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। পথে নিক্ষিপ্ত কুকুর বিড়ালের মত রাসবিহারীর ভাইয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিয়মিত অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িল।

রাসবিহারী প্রতিবেশীদিগের পত্রে এ সংবাদ পাইলেন।
তিনি আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ছুটী
লইয়া দেশে আসিলেন ও সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন।
ঔষধ দিলেই রোগ সারে না, পথ্য চাই, সেবা চাই। রাসবিহারী
তাহার কি করিবেন ? কোন উপায় নাই।

যখন বাঙ্গলার বিপ্লবীরা যতীনের অধিনায়কত্বে প্রায় সজ্ববদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় রাসবিহারী বিপ্লব আকাশে সহসা উদিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই ভারত জ্বার্মান ষড়যন্ত্রে তিনি গোপনে কাজ করিতেছিলেন। এখন বাঙ্গলার বিপ্লবী নায়ক যতীনের সঙ্গে তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হইল। রাসবিহারী তখন ছিলেন ডেরাডুনের বনবিভাগ দপ্তরের বড় বারু।

বাঙ্গলা হইতে বসস্ত বিশ্বাস বলিয়া এক যুবক রাসবিহারীর
নিকট আসিয়া জুটিল ও তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিল।
বাহিরে প্রকাশ রহিল, বসস্ত চাকুরী অন্বেষণে রাসবিহারীর নিকট
আসিয়াছে এবং এতই তুন্থ যে রাসবিহারী কেবল দয়া পরবশ
হইয়া তাহাকে নিজ রন্ধন ও অস্থান্থ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন।
বসস্ত বোমা প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত ছিল। হার্ডিঞ্ল বোমা ব্যাপারে এই
বসস্তবিহারীর কাঁসি হয়। এই হার্ডিঞ্ল বোমা ব্যাপারের পর

রাসবিহারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া উত্তর ভারতে পূর্ণ উন্তমে বিপ্লবকর্ম্ম চালাইতে ছিলেন।

ইন্দো জার্মান ষড়যন্ত্র ব্যাপারে বছবার রাসবিহারী ও যতীন একত্রিত হন। কথনও তাঁহারা চন্দননগরে, কথনও কাশীতে, কথনও ডেরাড়নে, কথনও বা অহ্যত্র মিলিত হইয়া কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করিতেন। ক্রমে রাসবিহারীর সংগঠন-শক্তি, তাঁহার বছভাষাজ্ঞান, তাঁহাকে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও ভারতের অহ্যাহ্য প্রদেশের নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তিনি বিপ্লব পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বারানসী কেন্দ্রে পূর্ব্ব হইতেই শচীন সান্ধ্যাল কাজ করিতেছিলেন। তিনি রাসবিহারীর নেতৃত্ব প্রহণ করিলেন। রাসবিহারী প্রত্যেক সৈক্যাবাস পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সৈহ্যদের মধ্যে বিদ্রোহ বীজ্ব বপন করিতে লাগিলেন।

পাঞ্চাবের গদ্দর নেতা হরদয়াল ও রাসবিহারী একত্রিত হইলেন। হরদয়াল ছিলেন প্রতিভাবান ছাত্র। তিনি বৃত্তি লইয়া বিলাত গমন করেন ও সেখানে পড়াগুনা ছাড়িয়া দিয়া গদ্দর ষড়য়ের নেতৃত্ব করিতে থাকেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সংশ্রবে আসেন ও তাঁহাদের ঘারা প্রভাবিত হইয়া আমেরিকায় 'যুগাস্তর আশ্রম' স্থাপিত করেন। বিপ্লবী পিঙ্গলে ও সত্যেন সেন এই সময় ভারতে ফিরিয়া আসেন। পিঙ্গলে রাসবিহারীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া রাসবিহারীর সহিত যোগ দিলেন, সত্যেন বাঞ্গলায় রহিয়া গেলেন। পিঞ্ললে ভারত্রের

উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, অবিরত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন সকল কেন্দ্রের যোগসূত্র। এই বীর মারাঠি যুবক কলিকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে প্রভৃতি কেন্দ্রের মধ্যে এক্য স্থাপনের জন্ম অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

১৯০৮ সালের উপযুর্গপরি বাঙ্গলা রাজপ্রতিনিধি, ম্যাজিষ্ট্রেট ও অস্তান্থ অত্যাচারী কর্মচারীদের উপর আক্রমণের ফলে নৃতন গুপুচর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খুষ্টাব্দে এই গুপুচর বিভাগ প্রভূতভাবে বর্দ্ধিত হয়। পুলিশও সাধারণ চুরি, ডাকাতি, লুগ্ঠন প্রভৃতি হুষ্কৃতকারীদের পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লবীদের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেকটা ভদ্র শিক্ষিত যুবককে পুলিশ ছায়ার মত অনুসরণ করিতে লাগিল। চুরি ডাকাতি ধরিলে আর পুলিশ কর্মচারীর উন্নতি নাই, কিন্তু কোন শিক্ষিত যুবকের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিলেই নিশ্চয় উন্নতি। এরূপ অবস্থায় বিপুল পুলিশ ও গুপ্তচরবাহিনীকে অতিক্রম করিয়া বিপ্লব চালিত করা কিরূপ ছুরুহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর দেশদোহী অর্থলোভীর সংখ্যাও অল্প নয়। প্রভৃত ধনবল ও বিপুল গুপুচরবাহিনী লইয়া রাজশক্তি এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের নিষ্পেষণ করিতে দঢ় স**হল্প। পক্ষান্তরে রাস**বিহারীও এই বাহি**নীকে** পরাস্ত করিবার জ্বন্স এক গুপু সংবাদ প্রেরক-বাহিনী রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পোষ্ট অফিসে, রেল অফিসে, পুলিশ অফিসে, সরকারী অক্তান্ত বিভাগে রাসবিহারীর গুপ্তচর দেশভক্তির দার।

প্রণোদিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইত। রাসবিহারীর সংবাদ-বাহক ও কর্মীদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী ছিলেন। একদিকে ইংরাজের প্রভুত অর্থবল ও সন্ত্রবল—অপরদিকে রাসবিহারী ও রাসবিহারীর মত বিপ্লবীদিগের অসীম দেশভক্তি, নৈতিক চরিত্র ও বাক্তির।

বিপ্লবী যতুগোপাল মুখোপাধ্যায় রাসবিহারী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

রাসবিহারী ছিলেন দ্বিতীয় নানাসাহেব এবং বিপ্লবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিপ্লবী রাসবিহারীর সংগঠন-শক্তি নানাসাহেব হইতেও শ্রেষ্ঠ। নানাসাহেবের যে ক্রটী ছিল, রাসবিহারী পুঙ্খারুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিয়া, সে সকল ক্রটী দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলেন না। অপর বিপ্লবীর তো কেহ কাহাকেও চিনিতেন না জানিতেন না,—সাঙ্কেতিক শব্দ ও চিহ্ন যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

দেশমাতৃকার সেবায় যাঁহারা জীবনোৎসর্গ করেন, তাঁহাদিগকে "সহিদ" বল, আর "বিপ্লবী" বল, একই কথা। রাসবিহারী বিপ্লবী ছিলেন, কিন্তু হঠকারী ছিলেন না। তিনি প্রত্যেক পদক্ষেপের পূর্বে যথেষ্ট চিন্তা করিতেন। আর একটি তাঁহার বিশেষ গুল ছিল, নিজ ভুল ব্ঝিতে পারিলেই তিনি ভংক্ষণাৎ সাবধান হইতেন, ভুল সংশোধন করিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া

উঠিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার স্থায় নিষ্ঠ দয়ার্দ্র স্থাদয়ের একটি পরিচয় উল্লেখযোগ্য।

কাশী বিপ্লব-কেন্দ্রে প্রিয়নাথ বলিয়া এক বিপ্লবী যুবকের সহসা মন্তিছ বিকৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। প্রিয়নাথ বিপ্লব বিষয়ক গোপনীয় কথা যত্রতত্র প্রকাশ করিতে থাকে। বিপ্লবীরা এ সংবাদ কেন্দ্রে জানাইল, কেন্দ্র রাসবিহারীকে জানাইল। রাসবিহারী বিপ্লবীকে গুপ্তস্থানে আটক করিয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিলেন ও মস্তিছ চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। বিপ্লবীরা কিছুদিন প্রিয়নাথকে আটক রাখিয়া, চিকিৎসা করাইয়া বিশ্লেষ ফল না পাইয়া আবার কেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণ করিল—

"পুলিশ বড়ই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। কোন উন্নতি
নাই। প্রিয়নাথকে পুনঃ পুনঃ স্থানাস্তরিত করা প্রায় অসম্ভব।"
রাসবিহারী বিপ্লবী বৈঠকের সভাপতির আসন হইতে
আদেশ দিলেন—"প্রাণদণ্ড—নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে
প্রাণদণ্ড।" বিপ্লবী নিয়মানুসারে ঘাতকও নির্দিষ্ট হইল, এবং
সে আদেশও বাহির হইয়া গেল। হত্যার কিছু পূর্কের রাসবিহারী
এই হতভাগ্য বিপ্লবীকে সচক্ষে দেখিতে গিয়া বৃঝিলেন—প্রিয়নাথ
এখন অতি স্বাভাবিক, মস্তিক বিকৃতির কোন লক্ষণ নাই।
কিন্তু আদেশ পালন করিবার জন্ম হত্যাকারী ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে
অগ্রসর হইতেছে। সে কে এবং কোথায় রাসবিহারী জানেন
না। হত্যাকারীও রাসবিহারীকে জানেন না। তাহাকে
আধেষণ করিয়া আদেশ প্রত্যাহার করিবার সময় নাই।

রাসবিহারী বিপ্লবী প্রিয়নাথকে লইয়া পলায়ন করিলেন এবং গঙ্গা সম্ভরণে পার হইয়া প্রিয়নাথকে নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি কেল্রে ফিরিয়া সে আদেশ প্রত্যাহার করেন।

পূর্বেব বলিয়াছি রাসবিহারী ছুটি লইয়া ১৯১১ সালের আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে দেশে আসেন। এই সময় একদিন রাসবিহারী প্রাতে আহারাদি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, ফিরিলেন প্রায় রাত্রি নয়টায়। তাঁহার সঙ্গে এীঞীশ চল্রু হোষ। রাসবিহারীর অঙ্গ একখানা চাদর দিয়া মোড়া, রাসবিহারীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা, তাহার চক্ষে অপরিসীম বেদনা। রাত্রে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তাঁহার নিকট শয়ন করিত। তিনি প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তুমি আজ অক্সত্র শোও। শ্রীশ আমার কাছে থাকবে।" তাহার পর রাসবিহারী আহার্য্য বহির্ব্বাটীতে চাহিয়া পাঠাইলেন। পরদিন সকলে জানিল, রাসবিহারীর অঙ্গুলীতে তীব্র আঘাত লাগিয়াছে। রাসবিহারী তখন কতকটা প্রকৃতিস্থ। প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে রাসবিহারী ব্যথিতভাবে বলিলেন, তাড়াতাড়ি ট্রেনের দরজা চাপিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিচিত কোন চিকিংসক ডাকা হইল না। তিন মাইল দূর হইতে সভ পাশ করা ডাক্তার নগেন বাবুকে ডাকা হইল। প্রত্যহ গোঁদল পাড়া হইতে নগেন বাবু আসিয়া ক্ষত ধৌত করিয়া দিয়া যাইতেন। তথন একথা কেহ সন্দেহ করে নাই রাসবিহারীর

অঙ্গুলীতে এরূপ আঘাত কিরূপে সম্ভব হইল। ক্ষত শুকাইল, কিন্তু অঙ্গুলীতে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র অঙ্কিত হইয়া গেল। জানি না. এ ছিদ্র তিনি কি উপায়ে গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে দিন. যে দিন তিনি লাহোর হইতে ট্রেনে পলায়ন করিতেছিলেন। লাহোর ষভযন্ত ফাঁসিয়া গিয়াছে, চারিদিকে ধরপাকড় চলিয়াছে, পুলিশ শহর তোলপাড় করিতেছে, পলায়নের প্রত্যেক পথে পুলিশ পাহার৷ বসিয়াছে, তাহারই মধ্য দিয়া রাসবিহারী পলায়ন করিতেছেন। একই গাডীতে, একই কামরায় সামনাসামনি তুইখানি বেঞ্চ, একখানিতে ধূর্ত্ত গোয়েন্দা যতীনবাবু, অপর্থানিতে পাঞ্জাবী বেশে রাসবিহারী হস্তে একখানি উর্দ্দু পত্রিকা। কিছুদূর একত্রে আসার পর রাসবিহারী কামরা পরিবর্ত্তন করেন ও কাশী পর্যাস্ত ঐ ট্রেনেই আসেন। তিনি কাশীতে নামিয়া মোগলসরাই আসেন ও সেখান হইতে নানা পথে ঘুরিয়া চন্দননগর উপস্থিত হন। যতীন বাবর মত সুচতুর ও দক্ষ গোয়েন্দা তাঁহার ছন্মবেশ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ছদ্মবেশ সম্বন্ধে রাসবিহারী বলিতেন—"সব বিষয়ে 'অতিটা' খারাপ, আর ছন্মবেশ সম্বন্ধে 'অতিটা' একেবারেই খারাপ, ছন্মবেশ যত স্বাভাবিক হয় এবং অতিরঞ্জিত না হয়, ততই ভাল। প্রত্যেক <mark>মামুমের</mark> তুইটা রূপ আছে, কাহারও কাহারও তুইয়ের অধিকও রূপ আছে। মামুষের বাহিরের রূপটা একটা ছদ্মবেশ, আর সেই ছদ্মবেশেই মানুষ অবিরত ঘুরিতেছে। তাই সবাই

অভিনেতা। কিন্তু সেই বড় অভিনেতা যে অতিটা বর্জন করিয়া চলে। সেই প্রকৃত অভিনেতা যে ভূমিকার সঙ্গে নিজকে মনে প্রাণে মিশাইয়া দিতে পারে এবং সেই অভিনয়ই সহজ, সরল, ও হুদয়প্রাহী।" প্রত্যেক বিষয় রাসবিহারী বৈজ্ঞানিকের চক্ষু দিয়া অনুসন্ধান করিতেন, প্রত্যেক বিষয়ের ধর্মাধর্ম তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও হুরবীক্ষণ যন্ত্রে নিরীক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া তিনি ধৈর্য্যের সহিত অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতেন।

রাসবিহারীর চরিত্রের আর একটা দিক দেখিবার আছে। রাসবিহারীকে দেখিতে হইলে ও বুঝিতে হইলে তাঁহার সরল বালস্থলভ চপলতাকে পৃথক করিয়া দিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রকার হাস্তরসাত্মক একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া সেইদিকটা পরিক্টুট করিবার চেষ্টা করিব।

রাসবিহারী তথন চন্দন নগরে। রাসবিহারীর মাথায় এক স্থদীর্ঘ টিকি। রাসবিহারীর বিমাতা গোশালার মধ্যে একটী গাভীর বন্ধন অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। গোশালায় বন্ধন অবস্থায় গোমৃত্যু হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে গুরুতর পাপ। রাসবিহারী মাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন—

"রাসি, মনটাতে একটুও স্থখ নাই বাবা ! একটুও শান্তি পাচিচ না। গরুটা হঠাৎ মরে গেল। কিছুই তো আগে জানতে পারি নাই। বাড়ীতে গো মৃত্যু আমাকে বড়ই কণ্ট দিচ্ছে, বাবা।"

#### RAMH SEHLARI IMME 78 ONDEN ADYAMA TOKYO JAPAN

TELEPHONE ACYAMA 404

---(7月至5年8千875589七九春年 ラス • ビハリ • ボース

TOKYO, 15/1/

May dear Bijon.

I have not sure, your letter to a land terme. I hope you legether with your to hearty down of an a fill a broy some thank I for your thing to hearty down from how your present to your hour bry some hour how about them, a character the hours hope hour than the hard the hard the hard the hard the hour to have the hour than a sure to for the hour to have the hard the hour than a sure that the factor when the hard the hour than hard the hard the hour than he will the hour hard the hard hard the hard the

Kyn tehan

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। দীর্ঘ টিকিগুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিমাতা রাসবিহারীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া আরও বিমর্থ হইয়া পড়িলেন। সহসা রাসবিহারী লক্ষ্য দিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন— "উপায় আছে, অতি সোজা, একেবারে জলের মত সোজা। তুমি 'অষ্টপ্রহর' লাগিয়ে দাও মা, সব বিপদ কেটে যাবে।"

মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াই আবার মান হইয়া গেল। তিনি মলিন মুখে বসিয়া রহিলেন। রাসবিহারী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আর কি ? লাগিয়ে দাও না মা। একেবারে শুভস্থ শীল্পম।"

মা কিন্তু হতাশচক্ষে রাসবিহারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাসবিহারী অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—"আবার মুখ ভার করে বসে ? বলি, ব্যাপার কি ?"

মা মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অষ্টপ্রহরের খরচ পাই কোথায় বাবা ?"

রাসবিহারী হাসিয়া খুন। হাসি থামিলে বলিলেন "আরে বেটী। দেবে গোরী সেন। আমি চল্লাম বায়না কর্তে।"

বায়না হইল, পাল টাঙ্গান হইল, প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রিত হইল, গায়কেরা কোমরে লাল শালু বাঁধিয়া, চামর ছুলাইয়া পালা স্থক করিল। কিন্তু যে এতটা করিল, তাহার জ্বর আসিয়া পড়িল। সে ত্বিতলের ঘরে জ্বরের যন্ত্রনায় ছটফট করিতে দাগিল। মা গান বন্ধ করিবার কথা উত্থাপন করিতেই

রাসবিহারী ক্ষেপিয়া উঠিলেন। অতএব পালা পুরা উভ্যমে চলিতে লাগিল।

রাসবিহারীকে দেখিবার ভার পড়িল রাসবিহারীর বিতীয় প্রাতার উপর। পাখা টানিতে টানিতে বেচারী প্রাণাস্ত। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবুও জরের প্রকোপ প্রশমিত হইল না। সহসা রাসবিহারী "কাঁচি, কাঁচি" করিয়া টাংকার করিয়া উঠিলেন। প্রাতা কাঁচি আনিতে ছুটিল। বহু অনুসন্ধানের পর রাসবিহারীর প্রাতা কাঁচি লইয়া উপস্থিত হইল। প্রাতাকে কাঁচি হস্তে আসিতে দেখিয়াই রাসবিহারী বিছানার উপর উচু হইয়া বসিলেন ও ত্বই হাতে টিকিগুছ উচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন—

"শিগগির কাট, একেবারে বুঁচিয়ে কাট।" ভয়ে ভয়ে ভ্রাতা টিকি কাটিল। রাসবিহারী বিছানায় গুইয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন এবং অল্পফণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। জ্বরও আধ্বন্টার মধ্যে ছাড়িয়া গেল। রাত্রি দশটার পর রাসবিহারী আসরে গিয়া বসিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না।

প্রাতে টিকি প্রহসন স্থক হইল। টিকি লইয়া প্রশ্ন হইলে রাসবিহারী গন্তীর হইয়া উত্তর দিলেন—

"টিকি দিয়া ইলেকটুক পাস করিতেছিল বলিয়া শরীরটা বড় আনচান কর্চ্ছিল। যাই টিকি কাটা—ব্যস্—জ্বর বাছাধন কুপকাং"। সকলে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন ও নানা প্রকার বিদ্রেপ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারীও গরম হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি গন্তীর মুখে প্রতিবাদ করিলেন— "মান কি না বাঙ্গলার মাটি জলে ভরা, বাঙ্গলার আবহাওয়া জলীয়। মান কি না পৃথিবী অবিরত বিহ্যুৎসাম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে। মান কি না নানা জব্যের মধ্য দিয়া বিহ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচে। মান কিনা অস্কুলী দিয়া, নাক দিয়া, কান দিয়া অবিরত বিহ্যুৎ আকৃষ্ট হইয়া পা দিয়া পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে। তবে মানিবে না কেন, টিকি দিয়া বিহ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। জানো ? তুমি আমায় স্পর্শ করিলে আমার তোমার মধ্যে বিহৃত্থ বিনিময় হয়। আমি যদি অসৎ হই আর তুমি সৎ হও, আমার অসৎ গুণের অংশভাগী তুমি হও, আর তোমার সংগুণের অংশভাগী আমি হই।"

রাসবিহারী চুপ করিয়া একবার সকলের দিকে তাকাইলেন।
তারপর আরম্ভ করিলেন—

"হিন্দু ঋষিরা যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধ বেঁধে গেছেন, সেগুলাকে হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া পালন করিয়া দেখ, লক্ষ্য কর, ফলাফল লিখিয়া রাখ, দেখিবে যে তাঁরা কতকগুলা ভূয়া নিয়ম রেখে যাননি, তাঁরা তোমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতই পর্য্যালোচনা করেছিলেন। জ্ঞান ? তারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তবে সে দিনের কৃষ্টির পর অনেক মরলা, অনেক আবর্জ্জনা কালের আঘাতে জমে উঠেছে, তাকে ধ্য়ে সাফ কর সোনা বেরিয়ে পড়বে, চাইকি মানিকও বেরিয়ে পড়তে পারে। তা নয় কেবল চিমটি কাটতে পার, আর দাঁতে বের করে হাসতে পার ?"

রাসবিহারীর উত্তরে সকলেই চুপ। মা শুধু হাসিয়া বলিলেন—"ক্ষেপাকে তোরা ক্ষেপাস কেন গ"

এই সেই রাসবিহারী যাঁহার জন্ম হইয়াছিল গোশালায়, এই সেই রাসবিহারী যাঁহাকে সংযত করিতে শুধু তাঁহার বিমাতাই পারিতেন, এই সেই রাসবিহারী যাঁহার বিষয় সিডিশন কমিটীরিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইংরাজ Notorious Rash Behari বা ছুই রাসবিহারী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এই সেই রাসবিহারী যাঁহাকে ধৃত করিবার জন্ম ইংরাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, এই সেই রাসবিহারী যাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম ইংরাজ আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া জাপানী জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছে, এই সেই রাসবিহারী যাঁহার রক্তের জন্ম ইংরাজ জাপানে গুপুচর নিয়োগ করিয়াছে। ভাবিতেও বিশ্বয় সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়।

ডেরাড়নে অবস্থানকালে রাসবিহারী বছ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজে তিনি সামান্ত কেরাণী ছিলেন এবং তাহার বেতনও অল্প ছিল বটে, তথাপিও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম সামান্ত অর্থ রাখিয়া, বাকী সমৃদ্য় অর্থই তিনি দান করিয়া দিতেন। ডেরাড়নের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসালয় ও প্রাইমারী বিঞালয় তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইত। ইহা ছাড়া তিনি কোন কোন ছাত্রেরও স্কুল কলেজের বেতনও দিতেন।

দান প্রবৃত্তি রাসবিহারী তাঁহার পিতার নিকট হইতে ১১৬ পাইয়াছিলেন। বিনোদবিহারী যতদিন চাকুরী করিতেন, নিয়মিত ভাবে ছুস্থ আত্মীয় স্বজন ও বিধবাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। রাসবিহারী বলিতেন—

"ধনীর লক্ষ মুজা দানের অপেক্ষা দরিজের মৃষ্টিভিক্ষা অধিক মূল্যবান। ধনীর দান নামের জন্ম, দরিজের দান প্রজার দান, সমবেদনার দান। ধনীর দান দরিজকে রক্ষা করে না, দরিজের মৃষ্টি ভিক্ষা একত্রিত হইয়া বছ দরিজকে রক্ষা করে। যদি সব দরিজ একত্র হইয়া প্রত্যেকে মাত্র একমৃষ্টি দান করে পৃথিবীতে অনাহারে কেহ মরিবে না, যদি ভারতের প্রত্যেক পরিবার বংসরে সংপ্রতিষ্ঠানে এক মুজা দান করে তবে বিরাট প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহার ফলে বছ ধন সৃষ্টি হইতে পারে ও বেকার সমস্যা তিরোহিত হইতে পারে। আসলে চাই প্রকৃত সমবেদনা ও ত্যাগ, অনাবশ্যক আরাম বর্জ্জন, বিশাল হুদয়।"

ভেরাভূনে পি, কে, ঠাকুরের বিস্তৃত বাগানের মধ্যে স্থসজ্জিত বাড়ী ছিল। ইহারই তত্ত্বাবধান করিতেন শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ। এই বাটী প্রায়ই খালি পড়িয়া থাকিত। স্থানটী নির্জ্জন। রাজপথ হইতে বহু দূরে উত্তানের মধ্যে এই বাটী। এখানেই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই খানেই অতুলচন্দ্র জ্ঞান, অবোধবিহারী প্রভৃতি বহু বিপ্লবী রাসবিহারীর সহিত মিলিত হইতেন। হাডিঞ্জ বোমার পর এ কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া যায় ও অবিরত কেন্দ্র একস্থান হইতে অস্ত স্থানে সরাইতে হয়।

সার মাইকেল ওডায়ার লাহোর ষড়যন্ত্র বিষয়ে ভাঁহার

"ভারতকে আমি যেমন জানিতাম" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এই সম্য বিপ্লবী নেতা রাস্বিহারী লাহোর বিপ্লব চালনা করিবার জন্ম তাঁচার কেন্দ্র পাঞ্জাবে সরাইয়া আনিলেন ও সঙ্গে আনিলেন পুণার ত্বঃসাহসী ব্রাহ্মণ যুবক ইউ, জি, পিঙ্গলেকে। এই পিঙ্গলে শিখ বিপ্লবীদের সহিত আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পিঙ্গলে রাসবিহারীর এক অতি নির্ভীক সহকারী। তাস্থমার নামক জাহাজ ও তাহার বিপ্লবীরা আমাদের হস্তে পড়িবার পর হইতেই পিঙ্গলে রাস্বিহারীর একজন প্রধান সহচররূপে কার্য্য করিতে থাকে। লাহোর আর্যাসমাজ কলেজের অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ শিখ ও হিন্দু বিপ্লবীদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিতেছিলেন। ভাই পরমানন্দ যুদ্ধের পূর্কেই আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী আমরা গোয়েন্দা মুখে সংবাদ পাইলাম রাসবিহারী ও পিঙ্গলে ভাহাদের প্রধান কেন্দ্র লাহোরে স্থাপিত করিয়াছেন। রাসবিহারী ও পিঙ্গলে সন্দেহ করেন যে, আমরা তাহাদের সকল মতলব জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা বিজোহ তারিথ একদিন অগ্রে নির্ধারিত করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতেই তাহারা বিদ্রোহ করিবে স্থির করিয়া ফেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই সংবাদ ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ও সৈক্যাবাসে প্রেরণ করেন। আমাদের মুহুর্ত বিলম্ব না করিয়া কার্য্যে অবতরণ করিতে হয়।

সেই দিন বিজোহীদের চারখানি বাড়ী পুলিশ খানাভল্লাসী

করিয়া বছ বোমা ও বোমা প্রস্তুত করণের মাল মশলা, সরঞ্জাম, বিপ্লব প্রচারমূলক পুস্তুক ও বিপ্লবী পতাকা সহ ১৩ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু রাসবিহারী ও পিঙ্গলে ধরা পড়িল না।

কয়েকদিন পরে পিঙ্গলে মিরাটে ধরা পড়েন। তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলা হইতে আনিত প্রচুর বোমা ছিল। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে এই সকল বোমার সাহায্যে একটা সৈক্য বিভাগ ধ্বংস করা কিছমাত্র অসম্ভব ছিল না।"

উপরোক্ত বির্তি সাক্ষ্য দিবে রাসবিহারীর সংগঠন শক্তির ও প্রভৃত আয়োজন শক্তির। পূর্বেই বলিয়াছি সেদিন যদি বিশ্বাসঘাতকতা রাসবিহারীকে পঙ্গু না করিত তাহা হইলে হয়ত বহু পূর্বেই ভারত স্বাধীন হইতে পারিত।

রাসবিহারীর স্মৃতি, পিঙ্গলের স্মৃতি এবং এই ১৩ জন দেশকর্মীর স্মৃতিরক্ষা করিবার বিষয়ে ভারত কি অবহিত হ**ইবে** না ? ইহারা কেহই দেশ ভক্তিতে, কর্মশক্তিতে, ত্যাগধর্মে কোন দেশীয় বা বিদেশীয় দেশভক্ত অপেক্ষা হীন নহেন।

বাঙ্গালী! যদি বীর সম্ভান, বীর মাতা, বীর পিতা লাভের তোমার আকাজ্জা থাকে, যদি সে দিনের মত আজও তোমার ভারতে অগ্রণী হইবার, পথপ্রদর্শক হইবার লিপ্সা থাকে তবে তোমার দেশকর্মীর, দেশ সেবকের নিত্য পূজার ব্যবস্থা কর। ইহাদের লইয়া পল্লীগাথা রচনা কর, সে গান বাঙ্গালীকে শুনাইবার জন্ম চারণ সৃষ্টি কর, পথে ঘাটে, গৃহস্থের অঙ্গনে, মেলার প্রাঙ্গণে সে কাহিনী গাহিয়া জাতির মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি জাগাও, একতা

শিখাও; তবেই বাঙ্গালী আবার জাগিবে। বাঙ্গলা শক্তি সাধকের দেশ, বাঙ্গলা মাতৃসাধকের জন্মভূমি। বাঙ্গালী একাগ্র হইয়া শক্তি সাধনা কর—মাতৃপূজা কর—অবশ্যই জগতে আবার বরেণ্য হইবে।

মাত্র ২৫ বংসর যদি বাঙ্গালী সাহিত্যিক, অসার উপস্থাস ও রম্মাস রচনা পরিত্যাগ করিয়া এই দিকে মন দেয়, যদি বাঙ্গালী আভিজাত্য গঠনে যতুবান হয় নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর কর্মশক্তি উদ্বন্ধ হইবে, বাঙ্গলার মাটীতে আবার স্বর্ণ ফলিবে। যে বাঙ্গালীর স্বদেশ-প্রেমিকতায়, মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠায় ও অনম্যসাধারণ আত্মোৎসর্গে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, যে বাঙ্গলার সম্বন্ধে একদিন ভারতের মহাপুরুষেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, "What Bengal thinks today others think to-morrow" ( অর্থাৎ, আজ যাহা বাঙ্গলা চিন্তা করে, অক্যান্স প্রদেশের নিকট তাহা পরদিন প্রতীয়মান হয় ) আজ সে বাঙ্গালীর অবস্থা কি ? বাঙ্গালী আজ পরকুপা ভিখারী, হীন পর্য্যায়ভুক্ত ও দাসম্বলোলুপ। প্রধানতঃ যে বাঙ্গলার প্রাণপাতে ও আয়োৎসর্গে ভারত স্বাধীনতা লাভে সমর্থ, সে বাঙ্গলা আজি রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত. ভাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে ? কি অদৃষ্টের পরিহাস !

# দ্বিতীয় স্তবক

# জাপানে রাসবিহারী

অবশেষে রাসবিহারী জাপানে পৌছিলেন। তিনি কোবে বন্দরে অবতরণ করেন। রাসবিহারী একেবারে নিঃম্ব, সর্ব্ব-প্রকারে রিক্তহন্ত। কিন্তু সেই মহামানব ধৈর্যাচ্যুত হ'ইলেন না,--লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস, অসীম ধৈর্য্য ও অন্যাসাধারণ অধ্যবসায় লইয়া তিনি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহারাই কিছুমাত্র সংকান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সত্যের পথে ছটিয়াছেন আকুল আগ্রহে। কোন বাধা, কোন বিদ্ন তাঁহাদের মধাপথে থামাইয়া দিতে পারে নাই. তাঁরা অবিচলচিত্তে সহস্র বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে ছুটিয়াছেন, তাঁহাদের মনপ্রাণ সমর্পিত হইয়াছে সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্ম। এইখানেই মহামানবের সহিত সাধারণ মানবের পার্থক্য। মহামানব আত্মবিশ্বাসরূপ অপূর্বব ধনের অধিকারী হইয়া সাধারণ মানব হইতে অতি উচ্চে অবস্থান করেন—কোন বিফলতাই তাঁহার গতিকে ব্যাহত করিতে পারে না। ইহাই মহাজনের নিকট শিক্ষনীয়

রাসবিহারী স্থাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌছিয়াই অস্ত্র সংগ্রহার্থে সাংহাই যাত্রা করিলেন। চীন তখন অস্তর্বিপ্লব

#### ক্ষাবীর রাস্বিহারী

লইয়া নিজেই বিব্রত, অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডিত, স্কুতরাং তাহার পক্ষে
অন্ত্র সাহায্য অসম্ভব। ইহা ছাড়া বহু ইংরাজ গুপ্তচর সাংহাইয়ে
সর্ববদাই বিশেষ কর্ম্মতংপর। রাসবিহারী বিফল মনোরথ
হইয়া টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতি অল্পদিনের
মধ্যেই জাপানের ভারতের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য
করিয়া, তিনি সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

টোকিওতে রাসবিহারীর এক তরুণ চীন বিপ্লবীর সহিত পরিচয় হয়। ক্রমে এই ছুই বিপ্লবীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। এই চীন যুবক জগৎ-বরেণ্য সানইয়ৎ সেন। এই চীন যুবকই নবচীনের শ্রষ্টার্মপে জগতে বরেণ্য হইয়াছেন। ছুই বিপ্লবীর আশা, আকান্ধা, আদর্শ, সত্য-দর্শন অন্তর্রূপ, কাজেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ভাতৃত্বে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। একজন আর একজনের উৎসাহের উৎস হইলেন। যাহার জগতে এরূপ বন্ধুলাভ ঘটে, তিনিই ধন্য।

এ জগতে অকৃত্রিম প্রাগাঢ় বন্ধুছ অতি গুর্লভ। অন্তরঙ্গ অকৃত্রিম, বন্ধুর সংখ্যাই স্থুখ শাস্তি ও স্বাধীনতার পরিমাপক। মহৎ আদর্শ, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও নিদ্ধাম কর্মপ্রপ্রত্তি না থাকিলে প্রকৃত সুহৃদ লাভ হয় না। অকৃত্রিম বন্ধুলাভ প্রায় ব্রহ্মলাভের সমতৃল্য। অন্তরঙ্গ বন্ধু তোমার অন্তরের প্রতিচ্ছবি, সেই জন্ম এরূপ বন্ধুলাভে তোমার উৎসাহ জোমার কর্মপ্রেরণা, তোমার ধীশক্তি সহস্রগুণে বন্ধিত হয়, তুমি অপরাজেয় হইয়া উঠ, তোমার আদর্শ ও সম্বল্প দৃঢ় হয়। মার্কস্ যে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া বহু বিপ্লবী পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিলেন তাঁহার অভিন্নহাদয় বন্ধু এফ্, ইঙ্গলেস। জন ও চার্লস ওয়েসলি মেথডিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে সমর্থ হয়েছিলেন, তাহাদের মূলে ছিল পরস্পরের সহায়তা।

ভাবিয়া দেখ—প্রায় ৪০ কোটা ভারতীয় ভাই বোন তোমার চারিদিকে অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ তুমি নিঃসঙ্গ, তুমি একাকী, তোমার মনের দ্বার রুদ্ধ। দিনের পর দিন, বংসরের পর বংসর তোমার পরাধীন জীবনের ভার তুমি একাকী বহন করিয়া চলিয়াছ! কি ভয়াবহ! এই ৪০ কোটীর মধ্যে এমন হুর্ভাগা বহু আছেন, যাঁহার একটা মাত্র অস্তরঙ্গ বন্ধুলাভ ঘটে নাই। তাঁহার কর্ম্মশক্তি, কর্ম্ম প্রবৃত্তি, সর্বব্রপ্রকার উৎসাহ উত্তম অকালে শুষ্ক হইয়াছে, তিনি যেন জীবনমৃত হইয়া কেবল বাঁচিয়া আছেন। সত্যই হতভাগ্য সে, দয়ার পাত্র সে, যে তার জীবন-সঙ্গিনীকেও অভিন্নহাদয় বন্ধুরাপে লাভ করিতে পারে নাই।

সানইয়ৎসেন্ রাসবিহারীকে এওই স্নেহ করিতেন যে কয়েক মাস পরে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া রাসবিহারীর জীবন রক্ষা করেন। ছন্ত স্বার্থান্ত্রেয়ী আত্মীয় ও আদর্শবাদী অভিন্নহূদয় বিদেশী বন্ধুতে কত পার্থক্য ? কে বড় ? ধর্ম্মচ্যুত, ঈর্বাপরায়ণ, লোভী আত্মীয়—না স্বার্থহীন নিফাম পরদেশী বন্ধু ? কে প্রকৃত আত্মীয় ? কার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্চলি দিবে ?

ভারত জাপান মৈত্রী স্থাপনের জন্ম, জাপানের জনসাধারণের কাছে ভারতের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ও ইংরাজ সরকারের অধীনে ভারতের পরিস্থিতি পরিচিত করিবার জন্ম রাসবিহারী টোকিওর ভারতীয়দের সহিত জাপানী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলে ২৭শে নভেম্বর ১৯১৫ সালে অর্থাৎ রাসবিহারীর টোকিও পৌছিবার পাঁচ মাসের মধ্যেই এক সভা আহুত হয়। ভারতের দিক থেকে এই সভার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়, আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবী প্রতিনিধি শ্রীহেরমূলাল গুপ্ত ও শ্রীরাসবিহারী বম্ব এবং জাপানের পক্ষে প্রধান কন্মী ছিলেন ডাক্তার স্থমেই ওহকাওয়া। যুনো পার্কের প্রসিদ্ধ ভোজনালয় সিওকিনে এই সভার অধিবেশন হয়। সমগ্র দালানটী জাপানী চিত্রে ও পতাকায় সজ্জিত হয়। জাপানী জাতীয় সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন হয়। লালা লাজপৎ রায় ওজিষনী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে জাপানী নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়া পড়েন। প্রত্যেক বক্তাই ভারতের প্রতি ইংরাজের নিষ্ঠুর আচরণের বহু নিদর্শন প্রকাশ পূর্ব্বক তীত্র নিন্দা করেন।

এই সভার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। স্বাধীনতা লাভের জন্ম প্রাচ্যে ভারতের এই প্রথম আন্দোলন। এ আন্দোলনের স্বত্রপাত রাসবিহারীর একাস্ক চেষ্টার ফলে।

সভার সাফল্য যখন রাসবিহারীকে আরও অগ্রসর হইবার জন্ম উৎসাহিত করিতেছিল, তখন অপরদিকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ রাসবিহারীর মস্তকের উপর জমা হইতেছিল। সেই মেঘ অচিরে প্রবল ঝঞ্চারূপে রাসবিহারীর মস্তকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল, রাসবিহারী অতল তলে ডুবিয়া নিশ্চিফ হইয়া যাইবে।

সভার সংবাদ জাপানে অবস্থিত ইংরাজ দুতাবাসে পৌছিল। ইংরাজ দূতাবাস শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ও ভারতীয় বিপ্লবীদের অবিলয়ে জাপান হইতে নির্বাসিত করার জন্ম জাপানের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা অনুরোধ নয়, আদেশ। জাপানের বৈদেশিক বিভাগের কোন স্বাধীনতা ছিল না, নিরপেক্ষভাবে কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি ছিল না। জাপানের বৈদেশিক বিভাগ তথন পাশ্চাত্য শক্তির চাপে পঙ্গ। সমগ্র নিপনজাতি এই বৈদেশিক দপ্তরের পাশ্চাত্য দাসত্বের অজস্র নিন্দা করিয়াও কোন ফল পায় নাই। জাপানের বৈদেশিক নীতি লইয়া বহু রক্তক্ষয়ও হইয়াছে। বহু গণ্যমাশ্য হুঃসাহসিক বাক্তি জাপানের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া ইহার বিরূদ্ধে ঘুণা কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, কিন্তু বৈদেশিক নীতি পাশ্চাত্যের অঙ্গুলী হেলনে চালিত হইয়া জ্বাতির উপর নানা অত্যাচার করিতে বাধ্য হইত। আজ যেমন আমেরিকার অঙ্গুলী হেলনে জাপানী বৈদেশিক দপ্তর চালিত হইতেছে সে দিনে ইংরাজের অঙ্গুলী হেলনে সেইরূপ চালিত হইত।

সভার পরের দিন লালা লাজপং রায় জাপান ত্যাগ করিয়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে পলায়ন করিলেন। রাসবিহারী ও হেরম্বলালের ডাক পড়িল থানায়। অবিলম্বে তাঁহাদের উপর জারি

করা হইল নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা। অতি কঠিন দণ্ডাজ্ঞা—পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞাপান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এ দণ্ডাজ্ঞার মাত্র একটা অর্থ এবং এতই স্কুম্পষ্ট সে অর্থ যে তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। বিদেশীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া বা তাহা প্রার্থনা করা হুইই রাজশক্তির অপব্যবহার। জ্ঞাপান বৈদেশিক মন্ত্রী ভূলে গিয়েছিলেন যে সাধারণ তন্ত্রের অর্থ কি। তিনি ভূলে গিয়েছিলেন যে মন্ত্রী জনসাধারণের অন্ত্রগৃহীত দাস মাত্র। মন্ত্রীর পক্ষে দেশের মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা সেচ্ছাচারীতার নামান্তর, প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার। মন্ত্রী বা রাজকর্মাচারী প্রজ্ঞার প্রভু নয়—প্রজ্ঞার দাস মাত্র।

হেরম্বলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, রাসবিহারীর অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়। কিন্তু এই ছই ভারতীয় যুবক অচঞ্চল— স্থির—নির্ভীক। কোটী কোটী মানবের দাসম্ব মোচনের ব্রভ যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি প্রাণের ভয়ে অভিভূত হওয়া সন্তবং অভ্যাচারীর থড়া তাহাদের জন্ম সর্ববদাই উত্থিত। অধীর না হইয়া, অভিভূত না হইয়া, তাঁহারা কিংকর্তবাম্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জাপানী জনসাধারণের নিকট আবেদন করিলেন—

"আমরা তো কোন অক্যায় করি নাই। আমরা তো জাপানীর মত অদেশ ভক্ত, অদেশের মুক্তির যুদ্ধ চালাইতেছি। জাপানের বিরুদ্ধে তো কোন অপরাধই আমরা করি নাই। অদেশকে ভালবাসা কি দোষ? অত্যাচারীর কবল থেকে স্বদেশের উদ্ধার কোন্ অপরাধের মধ্যে পড়ে ? তবে কেন এ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা ?"

পরিচিত জাপানীদের তাঁহারা তাঁহাদের আবেদন জানাইলেন। প্রত্যেক সংবাদপত্রকে তাঁদের উপর যে অস্থায় দণ্ডাজ্ঞা ও তাহার পরিণাম কি, জানাইলেন। তাঁহাদের গভীর বিপদের কথা শুনিয়া এক ভদ্রলোক তাঁহাদের সহিত সামুরায় নায়ক বৃদ্ধ শ্রী এম্ টোয়ামার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীটোয়ামা এই অসহায় ভারতায়দের সাহায়্য করিতে স্বাকার করিলেন। শ্রীটোয়ামা ছিলেন, আদর্শ সামুরাই। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত এই সামুরাই বংশের তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীটোয়ামা বলিলেন—

"আমি সামুরাই সম্ভান—অহিংসার উপাসক। অহিংসার পথে যাহা সম্ভব আমি তাহাই করিব। ইহার অধিক আর কিছু পারিব না।"

পরের দিন সমস্ত জাপানী সংবাদপত্র গর্জিয়া উঠিল।
প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তস্তে বৈদেশিক দপ্তর ও
তাহার নীতিকে ভীষণভাবে আক্রমণ করা হইল, বৈদেশিক
নীতির পরাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র মস্তব্য লিখিত হইল।
বহু খ্যাতনামা রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট আইনজীবী এই ছুই
ভারতীয়কে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বৈদেশিক দপ্তরে পাষাণের
মন্তই বধির। বৈদেশিক দপ্তরের আদেশ কঠিনভাবে ঘোষিত

## ক্ষাবীর রাস্বিহারী

হইল—"ভারতীয়দ্বয়কে অবশ্যই জাপান পরিত্যাগ করিতে হইবে।" জাপান হইতে পূর্ব্বগামী কোন জাহাজ না থাকায় বৈদেশিক দপ্তর স্থির করিলেন ভারতীয়দ্বয়কে পশ্চিমগামী জাহাজেই তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং এই পশ্চিমগামী জাহাজ ভারতীয়দ্বয়কে সাংহাইএ নামাইয়া দিবে, অর্থাৎ বৃটিশ পুলিশ শিকারীর হস্তে, হস্তপদ বদ্ধ তুই শিকার তুলিয়া দেওয়া হইবে। পুলিশ অধ্যক্ষ নিসিকুরো ঘোষণা করিলেন—

"ভারতীয়দমকে ১৯১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর ইয়াকোহাম। বন্দর হইতে যাত্রাকারী জাহাজে বলপূর্ব্বক তুলিয়া দেওয়া হইবে।"

স্বদেশ-প্রেমী ভারতীয়দের স্থান ভারতেও নাই, স্বদেশ-প্রেমী জাপানেও হইল না। তবুও তাঁরা নির্ভয়ে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে নিয়তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়তি খড়া হস্তে ফ্রেড অগ্রসর হইতেছে, প্রতিমূহুর্ত্তে নিকটতর হইতেছে, করিবার কিছু নাই, কোন উপায় নাই। এই সঙ্কটময় অবস্থায় তাঁদের মনোভাব কি ছিল, তাঁহাদের মনের মধ্যে কি উদিত হইতেছিল কে বলিতে পারে, কে তা বৃঝিতে পারে? যদি কেহ এমন সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, এমনভাবে সরকারী রক্ষীর ঘণ্য নৃশংসতার সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তবেই তিনি বৃঝিতে পারিবেন। কোন ভাষা জগতে আজও আবিস্কৃত হয় নাই, কোন চিত্রকর আজও এমন রং আবিক্ষার করিতে পারেন নাই যে ভাষায় বা রক্ষের তুলি দিয়া মনের এই প্রভিচ্ছবি অক্ষিত

হইতে পারে । ইহা অন্নভূতির বস্তু, হৃদয় দিয়া অন্নভব করিতে হয়, তবুও ভাহা যথাযথ অন্নভব করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

# যূপকার্চের প্রতীক্ষায়

১লা ডিসেম্বর। নিয়তির অপেক্ষায় রাসবিহারী ও হেরম্বলাল একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট। সরকারী রক্ষীদল নিকট হইতে নিকটতর। ভারতীয়দ্বয় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট— উভয়েই নির্বাক। কিই বা তাঁদের আর করিবার ছিল? ছুটী নির্বান্ধব বিদেশী যুবক! অল্পদিনের মধ্যেই এই হুই যুবক জাপানের জন্মাধারণের ফাদ্য আকর্ষণ করিয়াও জাপানে পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের জন্ম স্বদেশভক্ত জাপান হইতে নির্বাসিত হইতেছেন। ভাগ্যের কি পরিহাস। কোন পথই উন্মুক্ত নাই। তাঁদের অপরাধ—তাঁরা ভারতীয় হইয়া স্বদেশ প্রেমে আত্মহারা। তাঁদের অপরাধ—স্বদেশের মুক্তির জন্ম তাঁরা যে কোন বিপদকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। তাঁরা অশ্রুতপূর্ব্ব দোষে দোষী, সদেশপ্রেমী বলিয়া অখণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী। মৃত্যুরূপী খড়্গাঘাতের প্রতীক্ষায় তাঁহারা নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। সেই সন্ধিক্ষণ ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছে। কিন্তু তখনও তাঁদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁরা ধীর ও স্থির। গীতোক্ত স্থিরপ্রাজ্ঞ কি ইহাকেই বলে গ

## कर्मवीत तात्रविदाती

এই সন্ধিক্ষণের কথা মনে করিয়ে দেয় নানাসাহেবকে,
লক্ষ্মীবাঈকে, তাঁতিয়া টোপীকে, কুমার সিংহকে, মহারাজ্ঞ
নন্দকুমারকে, ক্ষ্দিরাম বস্থকে ও কানাই দত্তকে। মৃত্যুর সম্মুখে
এঁরা প্রত্যেকেই দাড়িয়েছিলেন অচঞ্চল চিত্তে, নির্তীকভাবে।
তাঁদেব নিকট মানুষের অস্তরের অস্তরমস্থানে যে অমরত্বের
বীজ আছে, তাহা সত্যের স্পর্শে জাগরিত হইয়া তাঁদের মৃত্যুত্র
দুরীত্বত করিয়াছে। তাঁবা মৃত্যুজয়ী।

যাঁহার ইঙ্গিতে আকাশ কৃষ্ণ মেঘে আবৃত হয়, প্রবল বাত্যা উল্থিত হয় আবার তাঁহারই ইঙ্গিতে কৃষ্ণ মেঘ অদৃশ্য হইয়া মুক্ত আকাশ দৃষ্টিভূত হয়। এ লীলা আমরা দেখিয়াও দেখি না—ইহাই আমাদের তুর্ভাগ্য। দ্বিপ্রহরে কোন কোন সাংবাদিক রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এই সময় একখানি শকট তাঁহাদের বাস গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং এক জাপানী ভদ্ৰলোক শকট হইতে অবতরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই ভারতীয়দ্বয়কে শকটে উঠাইয়া লইয়া ক্রত প্রস্থান করিলেন। পরবর্ত্তী আট বংসর একটী জাপানী বালিকা ও তাঁহার মাতা বাতিরেকে কেহ জানিতেও পারেন নাই রাসবিহারী কোথায় অদশ্য হ'ইলেন। এই চুই জাপানী নারী বিদেশীর জন্ম, ভারতীয়ের জম্ম যে আত্মত্যাগ করিয়াছেন তাহা যে কোন আধুনিক বঙ্গনারীর অমুকরণীয়। এই গুই নারী স্বীয়গুণে ভারতের জনসমাজের শ্রদ্ধাই কেবল আকর্ষণ করেন নাই, সমগ্র

ভারতীয় পৃজ্যা নারীর সঙ্গে সমভাবে পৃজা পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মাদাম কোকো এই নাটকের প্রধান অভিনেত্রী। তিনি 'পরিবর্ত্তনশীল জ্বগং' নামক পত্রিকায় যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি রোমাঞ্চকর। এই বাস্তব কাহিনী, যে কোন কাল্পনিক উপস্থাসের কাহিনী হইতে কম বিশ্বয়কর নহে।

## রাসবিহারী ও হেরম্বলালের অন্তর্ধান

টোকিওর সিঞ্জিকু ষ্টেশন রাজধানীর পশ্চিম দ্বারের নিকট অবস্থিত। এইখানে 'নাকামুরায়া' নামে একটা রুটার দোকান আছে। তথন এই দোকানের স্বত্বাধিকারী শ্রীআইজো সোমা ছিলেন। সংবাদপত্রে এই ছুই বিপ্লবীর নির্বাসন দৃণ্ড পাঠে শ্রী সোমা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়েন। ১লা ডিসেম্বর এক সম্ভ্রাস্ত ক্রেতাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই ছুই হতভাগা বিপ্লবীদের কোন বিশেষ নৃতন সংবাদ আছে কিনা তিনি প্রশ্ন করিলেন। এই ক্রেতা তাঁহাকে অতি গোপনীয় সংবাদের কিঞ্চিৎ আভাস দেন। তিনি জানাইলেন সামুরাই নেতা শ্রীটোয়ামা বিপ্লবীদ্বয়কে রক্ষা করিবার জন্ম ও লুকাইয়া রাখিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তথন শ্রী সোমা চুপিচুপি ক্রেতাকে বলেন যে তিনি বিপ্লবীদের অনায়াসে তাঁহার প্রাতন অব্যবহাত শিল্পাগারে লুকাইয়া রাখিতে প্রস্তৃত আছেন।

তাঁগদের লুকাইয়া রাখা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। আমি সামান্ত রুটীওয়ালা এবং বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া তাঁহাদের লুকাইয়া রাখা আমার পক্ষে কত সহজ। তাই নয় কি ?"

এই ক্রেতা নিরোক পত্রের সম্পাদক শ্রীনাকামুরা। তিনি
তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট গুনিয়াছিলেন যে, সন্থাদ শ্রী টোয়ামা
বিপ্লবাদের রক্ষা করিবার জন্ম সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে
মনস্থ করিয়াছেন। নাকামুরা অবিলম্বে সেই বন্ধুর সন্ধানে
বাহির হইলেন এবং বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া শ্রী টোয়ামার বাটীতে
উপস্থিত হইলেন। শ্রী টোয়ামা তখন সরকারের শেষ মন্তব্য
ও কশ্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নাকামুরার
নিকট শ্রী সোমার প্রস্তাব গুনিয়া তিনি রাসবিহারী, হেরম্বলাল
ও শ্রী সোমাকে নিজ বাটীতে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

টোয়ামার বাটী গোয়েন্দা ও পুলিশ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া সোমা, রাসবিহারী ও হেরম্বলাল টোয়ামার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থান হইতে সন্ধ্যার কিছু পরেই অন্ধকারের মধ্যে রাসবিহারী ও হেরম্বলাল অন্তর্ধান করিলেন।

২রা ডিসেম্বর ভারতীয় বিপ্লবীদ্বরের নির্বাসন দিন। সেই দিন টোকিওর সংবাদপত্র সমূহ বিপ্লবীদের নির্বাসন সংবাদের পরিবর্তে ইহাদের নিরুদ্দেশ বার্তা প্রচার করিল। জনসাধারণ স্থান্তিত। পরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী বিপর্যাস্তঃ পুলিশ অধ্যক্ষ

বজ্ঞাহত! ইংরাজ হুতাবাসের গর্জনে জাপানের বৈদেশিক দপ্তর কম্পিত। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের অমুসন্ধান আরম্ভ হইল। পুলিশ ও গুপুচর সহর কর্মণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাসবিহারী বা হেরম্বলালের কোন সংবাদ তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিল না।

রাসবিহারী ও হেরম্বলাল নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে নাকামুরার পুরাতন বাটার কারখানায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যত দিন যাইতে লাগিলে বৈদেশিক দপ্তর ও পুলিশ ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন শ্রী টোয়ামা এই অন্তর্ধানের প্রধান সহায়ক। নিক্ষল হইয়া বৈদেশিক দপ্তর শ্রী টোয়ামার নিকট প্রস্তাব করিলেন—রাসবিহারী ও হেরম্বলাল স্বেচ্ছায় জাপান ত্যাগ করুন। বলা বাছল্য শ্রী টোয়ামা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

হেরম্বলালের বিরুদ্ধে ইংরাজের অভিযোগ তত গুরু নহে, কিন্তু রাসবিহারীর বিরুদ্ধে ইংরাজের অভিযোগ শুধু গুরুতরই নহে, রাসবিহারীর উপর ইংরাজের জাতক্রোধ। ইংরাজ রাসবিহারীকে পৃথিবীর কোন নির্জ্জন নির্কান্ধর কোনে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কংগ্রেস নেতাদের ইংরাজ বহুবার বন্দী করিয়াছে, ছুর্গম কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে কিন্তু ভাহাদের পৃথিবীর বুক হইতে অপস্ত করিবার জন্ম ব্যাকুল হয় নাই। ইংরাজের কাছে কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও রাসবিহারীতে পার্থক্য এইখানে। তাই যতক্ষণ না রাসবিহারী পৃথিবী হইতে অপস্ত হন ততক্ষণ ইংরাজ ভারতে নিরুপত্তব নহে। রাসবিহারী জাপানে পৌছিয়াই জাপানের

মনোভাব বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই রাসবিহারীর মৃত্যু একান্ত আবশ্যক। শিকার মুখবিবর হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া গেল দেখিয়া ইংরাজের ক্ষোভের সীমা রহিল না। ইংরার্জ জ্ঞাপান সরকারের উপর চাপ দিতে লাগিল। এইখানে মাদাম কোকো রাসবিহারীর পলায়ন সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। শ্রীমতী সোমা লিখিয়াছেন—

সে দিনের তারিখ ২৮শে নভেম্বর ১৯১৫ সাল। শুনিলাম জাপান একজন ভারতীয় বিপ্লবীকে নির্ব্বাসিত করিতেছে। ছকুম জারি হইয়াছে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে নির্ব্বাসিতকে জাপান ত্যাগ করিতে হইবে। এক তরুণ দেশভক্ত ভারতীয় পলাতক বিপ্লবীকে শুধু নির্ব্বাসনই নয়, রক্তলোলুপ রটিশ সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ বিপ্লবীর নিশ্চিত মৃত্যু।

এই সময় আমি সর্ব্বদা স্বামীর সহিত আমাদের দোকানেই থাকিতাম। কথনও রুটার মোড়ক বাঁধিতাম, কথনও ক্রেতার নিকট রুটার মূল্য বুঝিয়া লইতাম, কথনও ক্রেতাদের স্থবিধা অসুবিধা দেখাশুনা করিতাম। আমার স্বামী এই ভারতীয় বিশ্ববীর প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড-সংবাদ পাঠ করিয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার অন্তিম দশার কথা চিন্তা করিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। প্রাতে তিনি আমাদের দোকানের জনৈক ক্রেতা নিরকু সংবাদ পত্রের সম্পাদককে এই নির্ব্বাসিতের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে থাকেন। তিনি বলিলেন—"বড়ই ত্বংথের কথা এই ভারতীয় যুবককে যাইতেই হেবে। নয় কি প্র

নাকামুরা উত্তর দিলেন—"সভ্যই বড় ছংখের কথা। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বৃটিশ সরকারের প্রতি দাস মনোভাব বড়ই লজ্জাকর……। আরও ছংখের কথা শ্রী টোয়ামা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এই যুবককে রক্ষা করিবার কোন পথই খুজিয়া পাইতেছেন না।"

আমার স্বামী অতি আগ্রহের সহিত নাকামুরার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমি দোকানের অপরাংশে ব্যস্ত থাকায় তাঁহাদের মধ্যে কি কথোপকথন হইল জানিতে পারিলাম না। নাকামুরার নিকট তিনি যে প্রস্তাব করেন ভাহা আমি জানিতে পারি নাই। ইহার পর আমার স্বামী কার্য্যোপলক্ষে বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েক ঘণ্টার পরেই নাকামুরা আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম আমাদের দোকানে পুনরায় প্রবেশ করিপেন এবং তথনই আমি জানিতে পারিশাম আমার স্বামীর প্রস্তাবের কথা। আমরা জানিতাম না আমার স্বামী কোথায় গিয়াছেন। টেলিকোনে যেখানে যেখানে তাঁহার যাওয়ার সম্ভাবনা আমরা থোঁজ করিতে লাগিলাম।

অকন্মাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, আমার স্বামীর কণ্ঠস্বর ভাসিরা আসিল। আমি টেলিফোন ধরিলাম—"তুমি? ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা ভোমার অনুসন্ধান করিতেছি। কোথার তুমি? এখনই ভোমার ফিরিয়া আসা দরকার। আজ সকালেই তুমি নাকামুরার নিকট গুরুতর প্রস্কাব করিয়াছ।

মনে আছে ? তিনি এখনই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। শীভ্র এস।"

"আসিতেছি"। তাঁহার উত্তর শেষ হইবার পূর্ব্বেই টেলিফোন কাটিয়া গেল।

দৈনন্দিন আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত ক্রিতে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার স্বামী পথিপার্শ্বস্থ এক ভোজনাগারে কিছু আহার করিতেছিলেন। হঠাৎ নাকামুরার সহিত কথোপকথন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই আমায় টেলিফোন করিলেন। পরিদিন টোকিওর সংবাদ পত্র রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর নিরুদ্দেশ বার্ত্তা ঘোষণা করিল। আমরা আর মাত্র সংবাদ-পত্র পাঠক নহি। আমরা আন্তর্জাতিক ঘূর্ণিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

আমার স্বামী একজন সামান্ত রুটীওয়ালা। শ্রী টোয়ামা একজন গন্তমান্ত সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তি। বৃঝিয়া উঠিতে পারি না সামান্ত রুটীওয়ালার প্রস্তাবে কেন শ্রী টোয়ামা সম্বত হইয়াছিলেন।

বিস্তৃত উভানের মধ্যে টোকিওর কেন্দ্রস্থলে এ টোরামার প্রাসাদতুল্য বসতবাটা। পার্শ্বেই অধ্যাপক টেরাশুর বাটা। রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু টোরামার বাটাতে উপস্থিত হইবার অল্পকণ পরেই, তাঁহারা উভানের ভিতর দিয়া অধ্যাপক টেরাশুর বাটাতে নিমন্ত্রিত হইলেন। তাঁহারা ছল্মবেশ গ্রহণ করিলেন। রাসবিহারী টোরামার কিমানো (জ্বাপানী টোগা) ও টুপি পরিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু এ টুকুডার বৃহৎ ওভারকোট পরিয়াছেন। ইনিই জাতীয় আন্দোলনের শক্তিমান তেজস্বী সর্বজন পরিচিত টুকুডা। রাসবিহারী ও হেরম্বলাল, টুকুডা ও মায়াগোয়ার সহিত অধ্যাপক টেরাশুর বাটীর সংলগ্ন উন্থান পার হইয়া, অব্যবহৃত পশ্চাৎ দ্বার দিয়া অপেক্ষমান মোটরে গিয়া উঠিলেন। আমার স্বামী সম্মুখের গাড়ীবারান্দা দিয়া ঘুরিয়া পশ্চাৎদ্বারে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন ও বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন।

টোয়ামার বাটীর ঠিক সম্মুখেই পুলিশ অধ্যক্ষের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই নিকট যে গাড়ীতে রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু টোয়ামার বাটীতে আসিয়াছিলেন সে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। বহু পুলিশ ও সাধারণ বেশে বহু গুপুচর টোয়ামার বাটী ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে। অপরাহ্ন পার হইয়া গেল। কিন্তু রাসবিহারী ও তাহার বন্ধুর কোন দেখা নাই।

সন্ধ্যার পর শ্রী টোয়ামার বাটীর জানালা ক্রমে বন্ধ হইল।
পুলিশ আর কত অপেক্ষা করিবে ? পুলিশ গাড়াবারান্দায় উঠিয়া
নির্বাসিত বিপ্লবীদের সন্ধান করিল। একজন ভৃত্য ভিতর
হইতে উত্তর দিল যে নির্বাসিত ভারতীয়রা ভো কয়েক ঘণ্টা
পুর্বেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। পুলিশ সম্রস্ত হইয়া পড়িল।
পুলিশ সমস্ত বাহিনী লইয়া টোয়ামার বাটীর চারিদিক হইতে
ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু কেহই শ্রী টোয়ামার বাটীর মধ্যে
প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। টোয়ামার উপর জনসাধারণের
শ্রহা ও ভক্তির কথা পুলিশের অক্তাত নহে। কাজেই ভাহারা

আর অধিক অগ্রসর হইল না। বাটীর গাড়ীবারাণ্ডায় পলাতকদের হুই ক্ষোড়া জুতা তখনও পড়িয়াছিল।

শ্রী টোয়ামা তাঁহার পাঠাগারে ছিলেন। বাহিরের গোলমাল শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"সত্যই ব্যাপার বড় গুরুতর এই ব্যাপারে যদি বেচারীদের চাকুরী যায় তা' হ'লে তো উহাদের জ্বন্থ আমায় কিছু করিতেই হয়……"

রাসবিহারীর গাড়ী তথনও অপেক্ষা করিতেছিল। শ্রী টোরামা ভাড়া দিয়া গাড়ীকে বিদায় দিলেন। রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া যে মোটর প্রস্থান করে তাহার মত ক্রতগামী মোটর তথন জাপানে আর দ্বিতীয় ছিল না। মোটরখানি জাপানের প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্থুজিয়ামার।

রাত্রি প্রায় নয়টা। দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অন্থ দিনের মত তখনও দোকানে বহু খরিন্দার। তাহাদের বিদায় করিবার জ্ব্যু আমি ব্যস্ত। ভিতরে প্রবেশ করিলেন চার ব্যক্তি; রাসবিহারী ও হেরম্বলাল তখনও ছন্মবেশে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চার ব্যক্তি বাহির হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কিন্তু এই চারজনের মধ্যে রহিলেন জ্রী টুকুড়াও আমাদের দোকানের একজন কেরাণী। ডাক্তার স্থজিয়ামাবড়ই উদ্বিশ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোটরের জাইভার ফিরিবামাত্র তিনি রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। জাইভার জানাইল যে, সে প্রথমে টুকুড়াও তাহার তিন বন্ধুকে সিঞ্জিকি স্টেশনে লইয়া যায়, সেখানে তাঁহারা কয়েকটী জ্ব্যু

ক্রয় করেন ও মটরে আসিয়া বসেন; তাহার পর তাঁহার।
ইয়াটুয়া যান এবং সেখানে টুকুড়া ব্যতীত সকলে নামিয়া যান;
ড্রাইভার টুকুড়াকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে; পথে
সে টুকুডার নিকট শুনিয়াছে যে তাঁহার অন্যান্য বন্ধুরা পদব্রজ্বে
ফিরিবেন।

পরদিনই আমার স্বামী তাঁহার নিজ ভ্তাদের লইয়া এক গুপ্ত সভা আহ্বান করিয়া এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। সকলেই তাঁহার বহু পুরাতন ভ্তা। আমার স্বামী বলিলেন—"তোমরা সকলেই আমার বন্ধু। আমি এক বিরাট দায়িত্ব ও বিপদ মাথায় ভূলিয়া লইয়াছি। জীবনে এরপ বিপদের মধ্যে আর কখনও আমি পড়ি নাই। যে তুই ভারতীয় বিপ্লবীর উপর নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইয়াছে আমি তাহাদের রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি তাঁহাদের লুকাইয়া রাখিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের আমাদের পুরাতন কারখানায় লুকাইয়া রাখিতে চাই! বড়ই বিপজ্জনক হৃঃসাহস! কিন্তু উপায় কিং আর অহ্য পথ কি আছেং আমরা স্বদেশভক্ত জ্ঞাপানী হইয়া তাঁহাদের কোন্ অপরাধের জন্ম চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিব।"

কেহ কোন আপত্তি তো তুলিলই না, বরং সকলেই আমার স্বামীর এই সন্ধরে খুদীই হইল। তাহারা সকলেই বলিল "আপনি আমাদের প্রভু, অরদাতা। আপনার মতেই আমাদের মত। আপনাকে আমরা বধাসাধ্য সাহায্য করিব। আমাদের

যেমন বিপদই হউক তাহাদের রক্ষা করিবার জন্ম, সে বিপদ আমরা মাথায় তুলিয়া লইব। আবশ্যক যদি হয় তো আমরা প্রাণ দিব। যদি কোনপ্রকার আক্রমণ হয় আমরা প্রবল বাধা দিব, আবশ্যক হইলে যুক্ত করিব। আপনি সেই হ্নযোগে তাহাদের অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাইবেন। দেখিবেন, যেন তাহারা রক্ষা পায়। আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন। কোন ভয় নাই।"

আমার স্বামীর ভৃত্যদের মুখ উৎসাহ ভরা, এমনই তাহাদের ভালবাসা! আমার একজন পরিচারিকাকে আমি রাসবিহারীর জন্ম নিযুক্ত করিলাম।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের পরিবার বৃহৎ এবং দাসদাসীও বহু। সব সময়ই আমাদের বাটাতে ও দোকানে বহু
বন্ধু ও ক্রেতা। বিদেশীরা প্রায়ই আসা যাওয়া করে। স্থতরাং
বিদেশীর জন্ম যদি আমরা কিছু বিদেশীয় প্রিয় ও আবশ্যকীয়
দ্রব্য ক্রেয় করি সেজন্ম কেইই আমাদের সন্দেহ করিতে
পারে না।

আমাদের বাটীতে আসিয়া রাসবিহারী খুব আশ্চর্য্যান্থিত হইল। আমাদের বাসগৃহ অংশ ঠিক আমাদের গুদামের পিছনেই। আমাদের পরিবারও বৃহং। আমাদের যাবতীয় কর্মচারী, কেরাণী, ভূত্য এবং আত্মীয় সকলেই আমাদের পরিবারের অন্তর্গত। এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে নিজকে সে যে একান্ত একাকী মনে করিবে ভাহাতে আর আশ্চর্যা কি ?

রাসবিহারীও তথন জ্বাপানী ভাষা জ্বানিত না। কিছুই তো তিনি বুঝিতে পারিতেন না।

আমাদের সমগ্র পরিবার বাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্ম সচেষ্ট দেখিয়া আমি সতাই বড় খুসী হই। আমি সামাগ্ত সামান্ত ইংরাজী বলিতে পারিতাম। কিন্ত সব সময় তো রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম না। **আর যখন** দেখা হইত, তখন তাহার নিকট এক সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিতেও পারিতাম না। দোকানে সারাদিনে আমার সহস্র কাজ। তবুও সময় সময় আমি দোকান হইতে অদৃশ্য হইতাম। আমাদের ক্রেতারা নানা প্রশ্ন করিত—"মাদাম কোকো কোথায় ? তাঁকে দেখছি না তো ? আজকাল যে তাঁর দেখাই পাওয়া যায় না ? মাদাম কোকো মাঝে মাঝে কোথায় ছব মারেন ? মাদাম যে ভূমুরের ফুল হয়ে উঠলেন ?" স্থতরাং শত ইচ্ছা স্বত্তেও দোকানের নির্দিষ্ট স্থানটীতে আমায় থাকিতেই হইত। মধ্যে মধ্যে রাসবিহারীকে সাস্তনা দিবার জন্ম ছোট চিরকুট আমায় রাসবিহারীকে লিখিতে হইত। কখনও লিখিডাম সেদিনের আকাশের ভাবগতিক, কখনও লিখিতাম সেদিনের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের কথা, নয়ত বৈকালে কি পরদিন সকালে রাসবিহারী কি থেতে চায় জিজ্ঞাসা করিতাম ? কিন্তু ইংরাজীতে কিছু **লেখাও** ভো অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক। দোকানের ধরিদ্দারদের সম্মুখে দিনের বেলায় আমাদের ভৃত্যদের দিয়াও তো চিরকুট পাঠান যায় না। কাজেই রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ

রাখা ও মধ্যে মধ্যে তাহাকে সান্ত্রনা দেওয়া বড়ই শক্ত ছিল। খুব গোপনে ও অনেক সাবধানে আমি পত্র বিনিময় করিতাম। এমন কি তাহাদের আহার্য্য আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য দিয়া তাহাদেরই গুপ্তাবাসে প্রস্তুত করাইতাম।

সংবাদপত্র পাঠ হইতে বঝিতে পারিতাম পুলিশ ক্রমশঃই অধীর হইয়া উঠিতেছে। পলাতকদের গ্রেপ্তার করিবার জন্ম পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বহু বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ব্যক্তির উপর কড়া নজর রাখা হইয়াছে—কাহাকেও বা পুলিশ সন্দেহ করিয়া আটক করিয়া রাখিতেছে। ইংরাজ বৈদেশিক ত্বভাবাস জাপানী পররাষ্ট্র কার্য্যালয়ের উপর তাত্র আক্রমণ চালাইতেছেন এবং বিপ্লবীদের পলায়নের জন্ম সমস্ত দোষ তাহাদের উপর চাপাইতেছেন। নানাপ্রকার গুজব চারিদিক হইতে উঠিতেছে ও সর্ব্বত্র ছডাইয়া পড়িতেছে। একদিন ওয়াসড়া বিশ্ববিভালয়ের জনৈক আচার্য্য আমাদের দোকানে আসিয়াছেন। নানাপ্রকার আলাপ হ'ইতে লাগিল। কথাবার্তার মধ্যে তিনি হঠাৎ বলিলেন—"আমি জানি কোথায় রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধু নিরাপদে লুকাইয়া আছেন।" আমার স্বামীর দ্রৎপিণ্ডে প্রবল ধারু৷ লাগিয়া হৃৎক্রিয়া বৃঝি বন্ধ হ'ইয়া যায় ! আত্মসংবরণ করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় ?" আচার্য্য উত্তর করিলেন— "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি আমাদের বিশ্ববিভালয়ের সভাপতি তাঁহার বাড়ীতেই উহাদের লুকাইয়া রা**খি**য়া**ছে**ন।" আমার স্বামীর স্থংপিতের চাপ ক্রমশং হ্রাস হইয়া আসিল,

তাঁহার রক্তের গতি সরল ও স্বাভাবিক হইল। ভারত নিপন সমিতির মূল উচ্চোক্তা ও সভাপতি কাউন্ট ওকুমার উপরও সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক সম্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুলিশ সন্দেহ করিতে থাকে। পুলিশ অধ্যক্ষ নিশিকিটোর উপর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এত চাপ দেন যে তাঁহার গুপুচরেরা টোকিওর মাংসের দোকানের উপর পর্য্যস্ত তীত্র নজর রাখিতে বাধ্য হয়। ভারতীয়রা যে মাংস খায় না সে কথা তখন কেহ জানিত না।

এক বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ, হংকংগামী এক ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজকে অক্সায়ভাবে আক্রমণ করিয়া ছয়জন নিরীহ ভারতীয় যাত্রীকে ডাকাতি করিয়া লইয়া যায়। এ সংবাদ যখন জাপানে প্রকাশিত হইল, তখন জাপানী জনসাধারণ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তর নীতির পরিবর্তন করিল। বিপ্লবীদের প্রতি যে নির্বাসন দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল প্রায় সাড়ে চার মাস পরে পররাষ্ট্র দপ্তর তাহা প্রত্যাহার করিল। এতদিনে রাসবিহারী মৃক্তি পাইল। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসের এক প্রভাতে রাসবিহারী নির্জ্জন গুরুষাবাস হইতে বাহিরে আসিল। সে দিন আমি রোগ শয্যায়। আমার এক শিশুসস্তানের মৃত্যুতে শোকে কাতর হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িও শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হই।

রাসবিহারী আমাদের আশ্রয়ে আসিবার একপক্ষের মধ্যেই আমার শিশুটী বিনষ্ট হয়। সায়ু কেন্দ্রের উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় আমার বুকের হুম শুকাইয়া যায়। আমি শিশুটীকে

যথেষ্ট ছক্ষ দিতে পারি নাই। তারপর একদিকে অবিরত দিনের পর দিন পুলিশ গুপ্তচরের ভয় অপরদিকে মৃতশিশুর জন্ম শোক, তাহার উপর প্রত্যহ আমাদের মাননীয় হুই অতিথিকে রক্ষা করার বিরাট দ্বায়িত। আমার সমস্ত শক্তি ভাবনায় ভয়ে শোকে নষ্ট হুইয়া যায়।

যে দিন রাসবিহারী আমাদের গৃহত্যাগ করে সেই দিন রাসবিহারী দ্বিতলে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। নীচে নামিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার মত শক্তি আমার ছিল না।

সামুরাইরা শুভ কশ্মের জন্ম যে কিমানো পরিধান করে এই বিশেষ দিনটীর অপেক্ষায় আমরা রাসবিহারীর জন্ম সেইরূপ একটা কিমানো পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। রাসবিহারী সেই কিমানোটী পরিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। রাসবিহারীকে কি স্থন্দর দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল এক মহাপুরুষ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

রাসবিহারী কথা কহিল—"মা ! জানিনা সে ভাষা, যে ভাষায় ভোমার অপার স্নেহের জন্ম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ! আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া মা, তুমি ভোমার গর্ভজাত সন্তান হারাইয়াছ ! কৃতজ্ঞতা জানাইবার মত কোন ভাষাই আমার জানা নাই !"

রাসবিহারী আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে! আমি মূক, আমি আত্মহারা। একটী কথাও আমি বলিতে পারি নাই। আমরা হাতে হাত রাথিয়া গুণু অঞ্চবিসর্জন করিতে লাগিলাম। আমি নীচে নামিয়া তাহাকে বিদায় দিতেও পারিলাম না। রাসবিহারী নীচে মোটরে উঠিতেই মোটর ছাড়িয়া দিল। গবাক্ষ পথ দিয়া আমার অশ্রুসজল নয়নত্তী রাসবিহারীর গাড়ীর অনুসরণ করিতে লাগিল। গাড়ী অচিরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমার যে শিশুকে হারাইয়াছি তাহাকে আজও ভূলিতে পারি নাই। কিন্তু সেইদিন! সেইদিনই ভারতমাতার আত্মার সহিত আমি যুক্ত হইয়া গেলাম!"

শ্রীমতী দোমার বির্তির কয়েক স্থানের টীকা প্রয়োজন।
শ্রীমতী দোমা লিখিয়াছেন, ভারতীয়রা মাংস খান না। কথাটা
সত্য নহে। ভারতীয় হিন্দুদের অনেকেই ছাগ বা মেষ মাংস
খান। তবে হিন্দুরা নিষিদ্ধ মাংস স্পর্শ করেন না। রাসবিহারী
মাছ, মাংস ও ডিম ভাল বাসিতেন। ইহাদের মধ্যে একটী না
একটী তাঁহার প্রতিদিনের আহার্য্যের মধ্যে থাকিত। তবে
গো-মাংস বা অন্থ নিষিদ্ধ মাংস তিনি স্পর্শ করিতেন না।
শ্রীমতী সোমা কোন্ মাংসের কথা লিখিয়াছেন তাহা আমরা
জানি না। তবে রাসবিহারীর সহজ বৃদ্ধি অতি তীক্ষ ছিল।
তিনি সম্ভবতঃ জাপানের মাংস বিচার সম্বন্ধে অভ্যতা সক্ষ্যে
করিয়া আমিষ ভোজন তাাগ করিয়াছিলেন।

রাসবিহারী নিজে এক রহস্যজনক কাহিনী 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত করেন। রাসবিহারী তখন নবদ্বীপে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এক বৈষ্ণব বাবাজীর দ্বিতলের একখানি হার লইয়া বাস করিতেছিলেন। এইখানে কথনও কথনও বিশেষ গোপনে

তাঁহার একান্স বিশ্বাসী সহকর্মীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বৈষ্ণবের বাটী, মাংসাহার নিষিদ্ধ। তাহাতে বাবাজী গোঁড়া বৈষ্ণব। কিন্তু রাসবিহারী মাংস ভালবাসেন। তাঁহার মাংস খাইবার ইচ্ছা হইলে, বন্ধরা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং ঘরের জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মাংস রন্ধন ও ভোজন চলিত। রন্ধনকালীন মাংসের স্মুভ্রাণ বাবাজীর নাসিকায় প্রবেশ করিয়া বাবাজীকে সন্দিগ্ধ ও বিচলিত করিত। একদিন রাসবিহারী বিশেষ দক্ষিণা দিবার লোভ দেখাইয়া বাবাজীর নিকট মাংস আনাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। প্রথমে ঘোর আপত্তি জানাইলেও শেষে অর্থলোভে বাবাজী মাংস আনাইয়া দিতে স্বীকৃত হন। পরবর্ত্তী-কালে বাবাজী নির্জেই মাংস প্রসাদ করিয়া দিতেন, এবং সেইদিন হুইতে আর মাংস ভোজনের বিশেষ অস্ত্রবিধা হয় নাই। রাসবিহারী এই সূত্রে গুরু জাতীয় মিথ্যাচারীদের উল্লেখ করিয়া বিশেষ চঃথ প্রকাশ করিয়াছেন। পাপ করিয়া অধর্ম করিয়া. সমাজ ও শাস্ত্র বিগহিত কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থমূল্য দান করিলেই পাপমুক্তি, এই যে প্রথা অর্থলোভী পুরোহিত ও গুরু দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা জাতির ভিত্তিতে আঘাত করিয়া জাতিকে ক্রমাগত তুর্বল করিয়া দিতেছে।

আর এক প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। রাসবিহারী মাত্র জাপানে পাঁচ মাস পৌছিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে জাপানের জনসাধারণ বিশেষ কিছুই জানেন না। সামাশ্য কিছু হয়তো সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়া থাকিবে রাসবিহারী কর্ম্বক আহত সভা সম্বন্ধে। শ্রী টোয়ামা, আইজো সোমা প্রভৃতি সহসা রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্ম নিজেদের সমূহ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন কেন ? রাসবিহারীর বাক্তিত্ব এমন কিছু ছিল না, অথবা রাসবিহারী ভারতের কোন প্রাসিদ্ধ জননেতাও ছিলেন না। তবে কেন ? এ প্রশ্ন ডাক্তার অশোয়াকে বা জাপানের প্রসিদ্ধ আচার্য্য হিতোকাকে করিয়াও কোন সহত্তর পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা বলেন, জাপান ভারতের নিকট হইতে ধর্ম ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছে। সে ঋণ জাপান ভূলিতে পারে না, তাহারা ভারত ও ভারতীয়কে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। হইতে পারে সে কথা সত্য, কিন্তু সেইকারণে অজ্ঞাত কুলশীল বিপ্লবীকে আশ্রম দিতে যাইয়া আপনাদের সমূহভাবে বিপন্ধ করা স্বতন্ত্ব।

শ্রী টোয়ামা রাসবিহারীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার মহত্ব দারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ম স্থায়সঙ্গত বা আইন সঙ্গত ভাবে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অতিরিক্ত তিনি কেন করিলেন ? শ্রীযুক্ত সোমা রাসবিহারীকে জানেন না, দেখেনও নাই, মাত্র তাঁহার নির্ববাসনের আদেশ দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেনই বা কেন এবং বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন কেন ? তাঁহার দাস দাসী, আত্মীয় স্বজ্জন সকলেই রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্ম জীবন বিপন্ন করিতে বন্ধপরিকর কেন ? বহু প্রকারে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্ম চিন্তা করিয়া মাত্র একটা উত্তর পাওয়া যায়—দেটা জাপানের প্রত্যেকটা স্ত্রী পুরুষের অকৃত্রিম স্বদেশান্ত্রাগ।

সেই প্রকৃত দেশভক্ত যে অপরের দেশভক্তিকে সমানভাবে শ্রুদ্ধা করে। নেপোলিয়ান নিজে অতি মাতৃভক্ত ছিলেন বলিয়াই সামান্ত সৈনিকের মাতৃভক্তিতে তিনি অভিভূত হইয় পড়িয়াছিলেন। স্বদেশ প্রেমের কষ্টিপাথর দিয়াই তাঁহারা রাসবিহারীর স্বদেশ-প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা নিজদের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ম বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতা স্বদেশ-প্রেমে দীক্ষিত, তাই অল্পবৃদ্ধি সম্পন্ন সামান্ত দাসদাসীও রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার জন্ম বারংবার নিজদের বিপন্ন করিয়াতে।

## হেরম্বলালের অধৈর্য্য ও জাপান ত্যাগ

রাসবিহারী ও হেরম্ব তাঁহাদের গুপ্তাবাস হইতে মুহূর্ত্তের
জক্যও বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের ভবিশ্বৎ গাঢ়
অন্ধকারাচ্ছন্ন। ক্রমে হেরম্বলালের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে লাগিল।
তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। নির্ভীক রাসবিহারী তখনও
সম্পূর্ণ অচঞ্চল। যে জীকুষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে,
যে নিজেকে ভগবানের যন্ত্রমাত্র জ্ঞান করে, তাহার অধীরতা
থাকে না, তাহার সর্কাবস্থায় সমভাব। সে হয় স্থির, ধীর,
গন্তীর—স্থুথেও হুংখে অনভিভূত। কিন্তু হেরম্ব রাসবিহারীর মত
এমন নিশ্চেষ্ট নিক্রীয় জীবন্যাপন করিতে পারিতেছিলেন না।
রাসবিহারী তাঁহাকে বছুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন,

বহু সান্ধনা বাণী শুনাইলেন। কিন্তু হেরম্বের হাদয় মৃক্তির
জন্য উদ্বেলিত—তিনি বাহিরের আলো বাতাসের জন্য উন্মন্ত
হইয়া উঠিয়াছেন। যে কোন মূল্যে তিনি মৃক্তি ক্রয় করিবার জন্য
প্রস্তুত। একদিন রাত্রিতে হেরম্বলাল বাতায়ন পথ দিয়া
শুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিতে পারিলেন না
যে, তিনি যদি ধরা পড়েন, তাঁহার কি হইবে, রাসবিহারীর
পরিণাম কি হইবে। যদি হেরম্ব ধরা পড়িতেন, তাহা হইলে
রাসবিহারীর নিস্তার ছিল না, সোমা পরিবারেরও বিপদের অন্ত
থাকিত না। হেরম্বলাল পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার পুর্বেবই
তাঁহাকে আবিস্কার করিবার জন্য শ্রী টোয়ামার অন্তরেরা তৎপর
হইয়া উঠিল।

পুলিশ ও গুপুচর সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সকল স্থানেই এই বিপ্লবীদের অফুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া শ্রী টোয়ামার পক্ষে বিপ্লবী হেরম্বলালের অমুসন্ধান কঠিন ও বিপজ্জনক। বহু চেষ্টা করিয়াও হেরম্বলালকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকল অমুসন্ধান নিক্ষল হইল। উদ্বেগ ও আশক্ষায় দিন কাটিতে লাগিল।

চারিদিন পরে বন্ধুবর শ্রী ওহকাওয়া শ্রী টোয়ামার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে হেরম্বলাল তাঁহার বাটাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। সকলেই স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। হেরম্বলালের জ্বন্থ রাসবিহারীর জীবনে যে ঘোর বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল। হেরম্বলাল সোমার শিল্পাগার

হইতে পলাইয়া বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কয়েকটী বাটীর পরই এক খুষ্টান ধর্ম্মযাজকের বাটী। তিনি অধিক অ**গ্রসর** হইতে না পারিয়া এই খুষ্টানধর্ম্মযাজকের শরণাপন্ন হন। এই সরল হৃদয় ধর্ম্মযাজ্বক হেরম্বকে রাত্রির জন্ম আশ্রয় দেন। কিন্তু দরিত্র ধর্ম্মযাজকের বাটীটি অতি ক্ষুদ্র, একান্ত স্থানাভাব। সেথানে অধিক দিন হেরম্বলালের পক্ষে থাকা কষ্টকর। তিনি ওহকাওয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। ওহকাওয়ার সহিত হেরম্বলালের বিশেষ পরিচয় ছিল না। কয়েকমাস পূর্ব্বে পথে ওহকাওয়ার সহিত সামাম্য আলাপ হয়। সেই সময় ওহকাওয়া নিজ নামের একখানি কার্ড দিয়া হেরম্বকে নিজ আবাসে নিমন্ত্রণ করেন। এতদিন পরে ওহকাওয়ার সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হেরম্বলাল উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেদিনে আর এদিনে কত পার্থক্য। সেদিনের নিমন্ত্রণ ছিল শিষ্টাচার, এদিনের আশ্রয়দানের অর্থ নিজকে বিপন্ন করা। তথাপি ওহকাওয়া পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি বিপন্নকে রক্ষা করিতে নিজ মস্তকে বিপদভার তুলিয়া লইয়া ছিলেন। ওহকাওয়া তখন নিখিল এশিয়া সমিতির সভাপতি।

শ্রী টোয়ামা শ্রী ওহকাওয়াকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও হেরম্বলালকে রক্ষা করিবার জন্ম অমুরোধ করেন ও শ্রী ওহকাওয়া নিজের সমূহ বিপদ জানিয়াও হেরম্বলালকে রক্ষা করিবার শ্রতিশ্রুতি দেন। হেরম্বলাল পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও লকপ্রতিষ্ঠ অর্থবান শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বীয় আত্মীয় স্বজন বা স্বজাতি রক্ষার জন্ম হস্তপ্রসারণ করেন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্ম দৃঢ়পদে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হন, বা সামাম্ম ক্ষতি স্বীকার করেন? কয়জন আছেন বিপন্ন বিদেশীকে বা পরধর্মীকে ( বিপদ বরণ না করিতে হইলেও) একদিনের বা একরাত্রির জন্ম আশ্রয় দান করেন? পক্ষান্তরে কয়জন আছেন যাঁহারা উপকারীর উপকার স্বরণ করিয়া কৃতক্র হইয়া থাকেন গ

# জাপানী আরোহী জাহাজের উপর ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজের গুলী বর্ষণ—ফলে রাসবিহারীর প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের প্রত্যাহার

শ্রীমতী সোমার বিবৃতিতে প্রকাশ, ইংরাজ কি ভাবে গোলাবর্ধনের সাহায্যে জাপানী জাহাজ হইতে ছয়জন নিরপরাধ ভারতীয়কে বলপূর্বক ধৃত করিয়া লইয়া যান। এই অত্যাচারের সংবাদ যখন টোকিওতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, জাপানী জনসাধারণ তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঘোর আন্দোলন সমগ্র দেশ আলোড়িত করিল। সমগ্র নিপনজাতি পররাষ্ট্র দপ্তরের তুর্বলতার তীত্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই এই আক্রমণ ভীষণ আকার ধারণ করিল। আন্তর্জাতিক নিয়মভঙ্গ করিয়া জাপানী জাহাজ আক্রমণের জন্ম, জনসাধারণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও দপ্তরকে কঠিন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্ম

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কভিপয় বিশিষ্ট নাগরিক ইংরাজ দুতাবাসে উপস্থিত হইয়া জাতীয় প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন। সমগ্র নিপন আকাশে এক বিপুল বৈত্যতিক চাপ জমা হইল, এখনই বুঝি ঝঞ্চা নামিয়া আসিবে। নিপন জাতির এই ঐক্যবদ্ধ আবেদন উপেক্ষা করিবার সাহস বৈদেশিক সচিবের রহিল না। বৈদেশিক মন্ত্রী বিপ্লবা ভারতীয়ের প্রতি নির্ববাসন দণ্ড প্রত্যাহার করিলেন। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রায় সাদ্ধ চারি মাসের পর রাসবিহারী প্রথম মৃক্ত আকাশ দেখিলেন। রাসবিহারীর স্বভাব-স্থন্দর ব্যবহার এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে সোমা পরিবারের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

রাসবিহারী এই সার্দ্ধ চারি মাস নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই অজ্ঞাতবাস কালে তিনি তাঁহার ভবিন্তুৎ কর্মপদ্ধতি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে ও জাপানী জনসাধারণকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে জাপানী ভাষায় ভারতের কৃষ্টি ও ইতিহাস, জাপানকে শুনাইতে হইবে; ইংরাজ ক্ষমতাবলে কিভাবে ভারতের জনসাধারণকে লাঞ্ছিত ও লুষ্টিত করিতেছে, তাহাও জাপানে প্রচার করিতে হইবে। স্বতরাং তিনি জাপানী ভাষা আয়ন্ত করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি এই ভাষায় এতদ্র পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, জাপানী জনসাধারণ তাঁহার ভারত বিষয়ক বক্তৃতা শুনিবার জন্ম বছদূর হইতে টোকিওতে সমবেত হইতেন। আচার্য্য হিতোকা কথা প্রসঙ্গে বলিয়া-

ছিলেন—পরবর্ত্তীকালে রাসবিহারী টোকিও বিশ্ববিভালয়ে ভারত ও এশিয়ার ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও বস্থ বিশ্ব-বিভালয়ের পরামর্শ সভার সভ্য নিযুক্ত হন।

যাঁহার মাথার উপর স্ক্র স্তায় ক্ষ্রধার তরবারী দোছল্যমান, তাঁহার পক্ষে আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিবিষ্ট মনে মাতৃভূমির সেবার জ্যু এক কঠিন বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শিক্ষা করিবার প্রয়াস, প্রকৃতই প্রত্যেক চিম্ভাশীল স্বদেশভক্তকে শুধু বিশ্বিত করিবে না, কর্ম্মযোগ শিক্ষা করিতেও উৎসাহিত করিবে।

বলা নিপ্রয়োজন, রাসবিহারী প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন।
অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে তিনি প্রতিকৃল অবস্থার
বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য প্রতিভাবান পুরুষ ভারতের উর্বর
ভূমিতে অপ্রতুল নহে। প্রতিভা মানুষকে স্পূপথ কৃপথ উভয়
পথেই চালিত করিতে পারে। ভারতে বহু প্রতিভা শুধু যশঃ
লাভের জন্ম, অর্থলাভের জন্ম, স্বার্থসিদ্ধির জন্ম প্রতিদিন ব্যয়িত
হইয়াছে ও হইতেছে। রাসবিহারীর প্রতিভা তাহাকে বড়
করে নাই, রাসবিহারীর আত্মতাগ, অনন্সসাধারণ নির্দোভ
একনিষ্ঠ কর্মসাধনা ও অপরিসীম দেশভক্তি তাহাকে বড়
করিয়াছে।

যাঁহার। রাসবিহারীর সঙ্গে একতা বাস করিবার স্থ<mark>্যোগ</mark> পাইয়াছেন, তাঁহার। নিশ্চয়ই রাসবিহারীর একনিষ্ঠ সমাহিত রূপ লক্ষ্য করিবার স্থ্যোগ পাইয়াছেন। রাসবিহারী যখন আসন

করিয়া বসিয়া স্থর সাধনা করিতেন তাঁহার সেই ধ্যানমগ্ন মৃত্তি উপস্থিত সকলকেই অভিভূত করিত—তাঁহার মুখে শ্যামা-সঙ্গীত বা 'বন্দেমাতরম্' এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিত।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"বড় হইবার একমাত্র উপায় ক্ষুত্রভা বর্জ্জন। মানুষের দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষাকে ত্যাগ কর, সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে ক্ষুত্রত্ব তোমাকে স্পর্শ করিবে না।" রাসবিহারী বিবেকানন্দের এই বাণীকে জীবনে সার্থক করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য কিছুই নয় যে, এরূপ এক ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীমতী সোমা ও তাঁহার পরিবারবর্গ রাসবিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেন, ভারতবাসীর সম্বন্ধে তাঁহারা উচ্চ ধারণা পোষণ করিবেন ও ভারতের প্রতি তাঁহারা সশ্রদ্ধ ইইবেন।

যে সকল ভারতীয় কার্য্যোপলক্ষে বা বিতামুশীলনের জন্ত প্রবাদে গমন করেন, রাসবিহারীর নৈতিক চরিত্র তাঁহাদিগের অমুকরণীয়। তাঁহারা প্রবাস-বাস কালে সর্ব্বদা যেন স্মরণ রাখেন, তাঁরা স্বাধীন ভারতের জীবস্তু প্রতীক। বিদেশীরা মাত্র ছই একজন ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং যাঁহাদের সংস্রবে সমাগত হন, তাঁহাদের ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র দ্বারাই সমগ্র ভারতবাসীর সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকেন। এই সকল প্রবাসী ভারতসম্ভান ভারতের কৌলিগ্রের দাবী পরিক্ষৃট করিতে পারেন আবার বিনষ্টও করিতে পারেন। ভারতের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ জগতে শ্রেষ্ঠ, ভারতীয়ের বাস্তব জীবন যেন সেই ভিত্তির উপক্

গঠিত হইয়া ভারতীয়কে জগতে বরেণ্য করে। ভারতের দিখিজয় যেন সেই পথেই সাধিত হয়।

রাসবিহারী ভাষাবিদ্ ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, জাপানী ভাষায় তাঁহার রচনা ও বক্তৃতা জাপানীকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, তাঁহাদিগকে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং উত্তরকালে রাসবিহারী দ্বারা প্রভাবাধিত হইয়া, কেবল ভারত নহে, সমগ্র পূর্বব এশিয়ার মুক্তির জন্ম প্রস্তুত ও বদ্ধপরিকর করিয়াছিল।

# ইংরাজ দূত কর্ত্তক রাসবিহারীর পশ্চাদ্ধাবন।

রাসবিহারী উন্মুক্ত আকাশের তলে রহিলেন বটে কিন্তু
দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। ইংরাজ
মাত্রেরই রাসবিহারীর প্রতি অদম্য ক্রোধ। ইংরাজ তাঁহার ধ্বংসের
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। সিপাহী বিদ্যোহের পর ভারত হইতে ইংরাজ
উচ্ছেদ করিবার জন্ম রাসবিহারীর প্রচেষ্টা অতি গুরুতর। স্মৃতরাং
ইংরাজ, রাসবিহারী জীবিত থাকিতে, নিশ্চিস্ত হইতে পারে না।
তাহারা রাসবিহারীর পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিল না। প্রকাশ্যে
রাসবিহারীকে ধ্বংস করিবার পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু গুপুহত্যার
চেষ্টা তীব্রভর হইয়া উঠিল। রাসবিহারী সতর্ক, রাসবিহারীর
বন্ধ্রা সতর্কতর, তব্ও আত্মরক্ষার্থে রাসবিহারীকে পরবর্ত্তী নয়
বংসরের মধ্যে সভের বার বাসস্থান পরিবর্ত্তিত করিতে হয়।
কোথাও তিনি স্থায়ীভাবে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই।

কোথাও একরাত্রি, কোথাও কয়েক রাত্রি, কোথাও কয়েক মাস, কোথাও বা একবংসর বাস করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। জ্বাপানের ইংরাজ্ব রাজদৃত প্রচুর পুরস্কার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া বেসরকারী গোয়েন্দা ও হত্যাকরী নিযুক্ত করেন।

শ্রী টোয়ামা রাসবিহারীর গুণমুগ্ধ বন্ধু। একদিন তিনি রাসবিহারীর জীবন রক্ষা করিবার জন্ম বাক্দান করিয়াছিলেন। পক্ষী যেমন আপন শাবককে পক্ষাচ্ছাদনে রক্ষা করে শ্রী টোয়ামা তেমনই সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা রাসবিহারীকে রক্ষা করিতেন। তাঁহার বাক্দান নিরর্থক হয় নাই। তাঁহার কোশলে ইংরাজ রাজদৃত ও তাঁহার নিযুক্ত গুপুচর-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

রাসবিহারীর সহিত শ্রী টোয়ামার মত ক্ষমতাবান ও সম্রাম্ত লোকের সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা অতি কঠিন। তাঁহার কর্মচারীদেরও সকলের অলক্ষ্যে এই যোগাযোগ রক্ষাও কঠিন। তাঁহার প্রত্যেক কর্মচারীর উপর ইংরাজদৃত ও তাঁহার গুপুচরদের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তবে কে এই যোগাযোগ রক্ষাকরিত? চতুর দক্ষ অপরিচিত গুপুচরকে চতুরতায় পরাজিত করিতে সমর্থ এরূপ একজন বিশ্বাসী, নিতীক ব্যক্তির প্রয়োজন। এমন ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যায়? কে বিদেশীর জন্ম এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে? কে অর্থলোভ দমন করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে? যে করিবে তাহার নিজের বিপদও কমনহে। এই বিপদসঙ্কুল গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যাভার কাহার উপর স্তক্ষ করা যায়? এই চিস্তা শ্রী টোয়ামাকে পীড়া দিতে লাগিল।

অবশেষে শ্রী সোমার জ্যেষ্ঠ কন্সা শ্রীমতী তোসিকোর উপর এই ভার গুস্ত হইল।

# গ্রী সোমা ও গ্রীমন্তী সোমা

যে কোন মুহূর্তে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইতে পারেন. এ কথা রাসবিহারীও জানিতেন, রাসবিহারীর বন্ধুরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমশঃই ইংরাজ দূতাবাস দারা নিযুক্ত গুপুচর ও গুপ্তঘাতকের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাসবিহারীর সঙ্গে রক্ষী হিসাবে একজন লোকের বিশেষ প্রযোজনীয়তা রাসবিহারীর বন্ধরা অমুভব করিতে লাগিলেন। চাপ এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, শ্রী সোমা স্থির করিলেন, অবিলয়ে একজন পার্শ্বচর ও রক্ষী নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। কিন্ত এরপ বিশ্বাসী লোক কোথায় ? শ্রী টোয়ামাও এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। 🕮 টোয়ামা একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ শ্রী টোয়ামার মস্ক্রিছে যেন বিত্যুৎ খেলিয়া গেল! এক উপায় আছে, কিন্তু- ? কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? তবুও চেষ্টা করিতে দোষ কি ? ভিনি শ্রী সোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সহায় সম্বলহীন, দীন ভারতীয় রাসবিহারীর জন্ম সোমার জ্যেষ্ঠা কন্সাকে ভিক্ষা করিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন—"রাসবিহারীর জীবন প্রতি মৃহূর্তে বিপন্ন, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশুক? সে যে ভারত-ভাপান মৈত্রীর একটী ক্ষীণ সূক্ষ্ম সূত্র। এখন প্রশ্ন এই সূত্রকে রক্ষা

করিবার জন্ম শ্রী সোমা ও শ্রীমতী সোমা, প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা। কন্সাকে বলি দিতে প্রস্তুত কি না ?"

বড়ই সন্ধটে পড়িলেন স্বামী স্ত্রীতে। জাপানীরা শুধু স্বদেশভক্ত নহে, রক্ষণশীলও বটে। নিজেদের জাতীয় নীতি ও কৃষ্টির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাহারা আন্তর্জাতিক বিবাহকে অতি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

ধনী হউক, দরিজ হউক, বিশাল হৃদয় হউক, বিছা বৃদ্ধি সম্পন্ন হউক, প্রভূত ক্ষমতাশালী হউক, রাজ রাজ্যেশ্বর হউক, যেই হউক না কেন, সে যদি স্বন্ধাতি না হয় তাহা হইলে তাহাকে ক্সাদান গহিত সামাজিক অপরাধ। যদি কেহ এবংবিধ সামাজিক প্রথাকে উপেক্ষা করে, তবে সে সমাজের কলঙ্ক, অসীম ঘূণার পাত্র-সমাজ তাহাকে বর্জন করিতে বাধ্য। ভারতীয়, চৈনিক বা ইন্দোনেশিয়ার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারেই অসম্ভব। টোকিওর ধনী রুটীওয়ালার স্থলরী শিক্ষিতা ক্যার সঙ্গে এক কৃষ্ণকায় নির্বাসিত সহায়-সম্বলহীন, কপর্দকশৃষ্ম ভারতীয়ের বিবাহ কল্পনাতীত। অতি অসম্ভব প্রস্তাব। কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইতিহাসে তাহার বহু দৃষ্টাস্থ পাওয়া যায়। মানব সমাজে রাসবিহারীর প্র<mark>য়োজন</mark> শেষ হয় নাই। শ্রীভগবানই তাঁহাকে ত্বস্তর বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আবার ডিনিই সেই বিপদজাল ছিন্ন করিবার উপায়ও স্থির করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে রাসবিহারীকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্ম তাঁহাকে প্রস্তুত করা,

সেও তো সেই শ্রীভগবানের কার্য্য। রাসবিহারী উর্বর ক্ষেত্র, কিন্তু সে ক্ষেত্রকে সম্যকভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে নিক্ষিপ্ত অমূল্য বীজ অঙ্কুরিত হইয়া জগতকে বিশ্বিত করিতে পারিবে। আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, এক অদৃশ্য শক্তি যে আমাদের প্রতি পদে চালিত করিতেছে, আমরা যে সেই পরম শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, রাসবিহারীর জীবনে তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতীয়মান হইয়াছে। পুরুষকার হইতে দৈব বড়, কি দৈব হইতে পুরুষকার বড়, একথার মীমাংসা করা অতীব কঠিন। পুরুষকার তখনই সার্থক, যখন দৈব তাহার সহায়। ব্যর্থতাও সার্থক হইয়া উঠে দৈবের ইঙ্গিতে।

রাসবিহারীর জীবনের অবশিষ্ট অংশ, সোমা পরিবার দ্বারা প্রভাবান্থিত। রাসবিহারীর জীবনের প্রথমার্ক (২৯ বংসর) ভারতে অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয়ার্ক জাপানে। যদি শৈশব ও কৈশোর বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাসবিহারীর ভারতে কর্মজীবন মাত্র ১৪।১৫ বংসর হয়। কিন্তু ভারতের বাহিরে প্রায় ৩০ বংসর। রাসবিহারীর এই ত্রিশ বংসর নানাভাবে সোমা পরিবারের সহিত জড়িত। তাই শ্রীসোমাকে জানিবার বিশেষ প্রয়োজন। টোকিও নগরীর এই ক্টীওয়ালাকে পৃথক করিয়া দিয়া রাসবিহারীকে সম্পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব।

এই সোমা জাপানের বিশিষ্ট সামুরাই সম্প্রদায় ভূক্ত ছিলেন। আমরা ভারতবাসী জাপানের সামুরাই সম্প্রদায় কি তাহা বুঝি না। কাজেই সামুরাই সম্প্রদায়ের পরিচয় আবশ্রক। কোন

কোন ঐতিহাসিক অন্থমান করেন, এই সামুরাই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত। তাঁহারা অন্থমান করেন, শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শাস্ব তাঁহার পরিবারবর্গ ও অন্থচরবর্গ লইয়া এই স্র্যোদয়ের দেশে বাস করেন। শাস্ব হইতেই সামুরাই শব্দের উৎপত্তি। স্বতরাং শান্থের বংশধরগণই সামুরাই নামে অভিহিত। ভারতই হ'ল প্রাচ্য সভ্যতার জন্মদাত্রী। সামুরাই হইল তাহারা, যাহারা স্থায় ধর্মের প্রবর্ত্তক, অধিষ্ঠাতা ও প্রচারক। ভারতে ও জাপানে এই যে যোগ স্ত্র, ইহার সত্যতা নির্ণিয় করা প্রত্বত্বিদ গবেষকদের বিষয়ীভূত।

শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভৃত—পরম কৌশলী যোদ্ধা, সেনাপতি ও সারথী। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি দেশ রক্ষার্থে ধর্ম যুদ্ধ। ইংরাজী soldier শব্দ অর্থে বৃঝায় বেতনভূক সৈন্য—যে বেতন দিবে এই বেতনভূক সৈন্য তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিবে—সেখানে শত্রু মিত্রের প্রশ্ন উঠে না, ধর্মাধর্মের কথা উঠে না। ভারতে ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে ব্রতে ব্রতী ছিলেন সাম্রাই সম্প্রদায় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারত যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করেন নাই, কিন্তু গ্রায়ের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি গ্রায় ও ধর্মকে প্রভিত্তিত করিবার জন্ম অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে কর্ম্মে ব্রতী করেছিলেন। সাম্রাইগণ সেই আদর্শ পুরুষের আদর্শ হইতে নিজেদের কোনদিন চ্যুত হইতে দেন নাই।

मामाय क्रांका



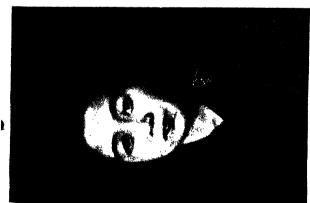

# कर्षवीत तामविद्यासी

পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী soldier অর্থের বিনিময়ে আছাবিক্রন্থ করে, যুদ্ধের গ্রায়-অন্থায়ের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব নাই। তাহারা অর্থলোভ ছারা চালিত, মূলোর পরিমাণের উপর নির্ভর করে তাহাদের আত্মবিক্রয়। কিন্তু সামুরাইদের শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রত্তেক সামুরাই বংশের শিশুকে কুল্ কুল্ কবিতার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য, জীবনের অল্পতা, বিশ্বের নিয়ম ও ধর্ম্ম এবং স্থুখ ও শান্তির মূল তথ্য। ইহারই সহিত সমান্তরাল ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা ও বিনা বলপ্রয়োগে আত্মরক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা প্রদত্ত হয়। সামুরাইএর নিকট অপরকে স্বার্থ রক্ষার্থে আক্রমণ অধর্ম, স্থুতরাং নিবিদ্ধ। ভাহার পর জাপানী প্রথায় যোগ শিক্ষাও দেওয়া হয়। তারপর আদে সন্তরণ, অস্থারোহণ, বর্ঘ। বাবহার, অসি চালনা, কিছুই বাদ যায় না। মোট ষোগটী কলা, প্রতি সামুবাই সন্তানের শিক্ষণীয়। মূলতঃ সামুরাইয়ের শিক্ষার ভিত্তি—বিশ্বরহপ্ত, ত্যায় ও দর্শন।

আত্মতাগ ও আত্মনিষ্ঠার পটভূমিকায় শ্রী সোমার জ্বন্ধ, পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণ। তিনি স্বদেশভক্ত ও স্থায় ধর্মের প্রভৌক। স্থভরাং স্বদেশভক্ত রাসবিহারীর প্রতি ভাঁহার অমুরাগ অতি স্বাভাবিক। শ্রী টোয়ামার প্রস্তাব ভাঁহাকে প্রথমে স্বস্থিত করিলেও উভয় দেশের মঙ্গল ও মৈত্রীর বিষয় চিন্তা করিয়া আত্মজাকে রাসবিহারীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার সঙ্কর শ্রী সোমা ভাঁহার স্ত্রীকে জানাইলেন। শ্রীমন্ত্রী সোমা প্রস্তাশ শুনিশ্বা বিহবেদ হইয়া পড়িলেন। একদিকে রাসবিহারী, যে রাসবিহারীর

#### कर्षां वीव वात्रविदादी

মাতৃ সম্বোধনে তিনি আত্মহারা, যাঁহার একটা আহ্বানে তিনি ভারতমাতার সঙ্গে একাত্ম বোধ করিয়াছেন—অপরদিকে তাঁর স্থান্দরী, শিক্ষিতা প্রথমা কন্সা এবং তাহার আশা, আকাজ্ঞা ও উজ্জ্বন ভবিন্তং। তিনি কি করিয়া কন্সাকে বলিবেন "তুমি রাসবিহারীর জন্ম আত্মবলি দাও, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক নিঃম্ব ভারতীয়, যাঁহার ভবিন্তং সম্পূর্ণ তমসাচ্ছর, তাঁহার জন্ম সমাজ চ্যুত জীবন বরণ করিয়া লও। ইহাই আমার ও তোমার পিতার যুক্ত আদেশ।" কিন্তু রাসবিহারীর মাতৃ আহ্বানে তাঁহার মধ্যে বিশ্বমাত্ররপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই বিশ্ব-জননীর আদেশে তিনি সমাজ বন্ধন, কন্সার ভবিন্তং স্থম্প্রিধা, সকলই বিসর্জনে দিতে প্রস্তুত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যয় বাহুল্যের নিমিত্ত রাসবিহারীর পিতা দেশেই রাসবিহারীর মাতার শ্রাদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। রাসবিহারী পিতাকে বলিলেন, "মাতৃ আদেশ আমি শুজ্বন করতে পারিব না। বাবা! মা নিজের জফ্ম কখনও কিছু চান নাই। তিনি তুই হাত তুলে দিয়ে গেছেন। শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ রেখে গেলেন। তুমি অন্তমতি দাও বাবা, হরিরারে তাঁর কার্য্য হ'ক। না হলে তাঁর আত্মা হৃঃখিত হবে।"

কিন্তু, এই রাসবিহারী তাঁহার বিমাতার ও পিতার একটী অনুরোধ কোনদিনও রক্ষা করেন নাই। তাঁহার বিমাতা বিবাহের অনুরোধ করিলেই হাস্ত পরিহাস করিয়া সে কথা চাপা দিতেন। একবার বিমাতা বিশেষ অসুস্থ। রাসবিহারী মায়ের পথ্য

# कर्षवीत तामविषाती

প্রস্তুত করিতে করিতে বলিলেন "আর তো পারিনা মা। সব কাজ কর্মা গেল। কি কর্ম্নে শীঘ্র সেরে উঠবে বলতো মা ?"

মা বলিলেন "দে তো অনেক দিনই বলছি, রাসি।" রাসবিহারী পরিহাস করিলেন "মা, কলম লেগেছে বটে, কিন্তু কুড়ালীর ঘায়ে জোড় কেটে যেতে কতক্ষণ ? আর যদি হুসিয়ার মেয়ে হয় ত করাত চালাবে, কখন জোড় কেটে গেলো টেরও পাবে না।" মা উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"তবে ? তবে আমার সেবা ?"

উভয়েই ক্ষণকাল মৌন। অনেকক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া মা বলিলেন—"কিন্তু পরশ পাথরও আছে বাবা, লোহও সোনা হয়।" রাসবিহারী চুপ করিয়া রহিলেন। মা বলিলেন "আমার সেবা, রাসি ?"

রাসবিহারীর মুখ বেদনা-কাতর। তিনি অক্সদিকে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আমি সেবা কর্বেনা, ছেলের চেয়ে কি পরের মেয়ে বড় মা ? আমার চেয়ে কে তোমার বেশী করে সেবা কর্ত্তে পার্বেব ?"

মা আর কখনও রাসবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব করেন নাই। আজ রাসবিহারীর বিবাহ প্রস্তাব! তখন যে কারণে রাসবিহারী বিবাহ করেন নাই, আজ কি সে কারণ দুরীভূত হইয়াছে ?

রাসবিহারীর পিতা, পিতামহ বাঙ্গলার বিশিষ্ট কায়স্থ সন্তান। তাঁহারা বাঙ্গলার বৈটি ও সিঙ্গুরের খ্যাত বস্থু বংশের শাখা। এ বংশ কোন দিন সমাজ অতিক্রম ও অগ্রাহ্য করিয়া

कान कार्या करतन नार्टे। धन. छन. भन वा ज्ञाभनी निकिछा কন্মার মোহে পড়িয়। এই বস্ত্র বংশের কোন সম্ভান কোন দিন অসামাজিক অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই। এই বংশের চিরাচরিত প্রথা বাঙ্গলার কুলশীল মর্য্যাদা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ কায়স্ত পরিবার হইতে কন্সা গ্রহণ বা কন্সাদান। রাসবিহারীও যতদিন ভারতে ছিলেন ততদিন এই কুলপ্রথা অকুণ্ণ রাথিতে প্রয়ত্ম করিয়া আসিয়াছেন। আজ কি তিনি প্রবাসে যাইয়া সে কুলপ্রথা নারীর মোহে ভঙ্গ করিবেন ? ভাগোর চক্রান্তে দেশভক্ত রাসবিহারী, স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কি জাতীয় কুষ্টি, জাতীয় কলপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া বসিবেন এক নারীর রূপ ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে ? আজ তিনি নির্ব্বাসিত কিন্তু একদিন কি তিনি দেশ-মাতার ক্রোডে নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরিবেন না ? সে দিন তিনি সমাজের চক্ষে কি ঘোর অপরাধী প্রতিপন্ন হইবেন না ? তিনি নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নাই যে তাঁহার স্নেহময় পিতা ও পিতামহ তাঁহার অসামাজিক অসবর্ণ বিবাহে মর্মান্তিক আঘাত পাইবেন।

তিনি জানিতেন তাঁহার পিতা, পুত্রের প্রতি যতই স্নেহশীল হউন, যে পুত্র সমাজনীতি বিগহিত কার্য্য করিয়া সমাজকে দংশন করিয়াছে তাহাকে প্রশ্রুয় দিবেন না, পুত্রকে পুত্রবধুকে কখনও শ্বীকার করিয়া লইবেন না, বরং কীর্ত্তিমান পুত্রের অকীর্ত্তিকর কার্য্যে সহস্র বৃশ্চিক দংশন জালায় অবিরত জর্জারিত হইবেন। রাসবিহারীর সমস্তাও অতি কঠিন সমস্তা!

#### कर्षवीत तात्रविद्याती

শ্রী টোয়ামার সমস্তা, শ্রী সোমার সমস্তা, শ্রীমতী সোমার সমস্তা, চারিদিকে হ্বরহ সমস্তা। কিন্তু শ্রীমতী সোমার জ্বোষ্ঠা কলা শ্রীমতী তোষিকোর কি কোন সমস্তা ছিল না ? রাসবিহারীর জীবন স্ক্রম স্তায় দোহল্যমান জানিয়াও কি কেহ সেই জীবনের সঙ্গে নিজ্ঞ ভবিশ্রৎ প্রথিত করিতে স্বীকৃত হয় ? এই স্কন্দরী শিক্ষিতা ধনীর কম্তাকে বধ্রদেপ বরণ করিবার জ্বন্থ বহু জাপানী শিক্ষিত ধনী যুবক আগ্রহায়িত একথা জানিয়াও কি এক বিদেশী নির্বাসিত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে বরণ করা তোষিকোর পক্ষেসস্তবপর ? কোথায় ধনী জাপানী কল্যার বিবাহ সবর্ণ ধনী শিক্ষিত জাপানী যুবকের সঙ্গে আর কোথায় এই ভবিশ্বৎ-হীন গাঢ়েত্মক কারাচ্চর অসবর্ণ সমাজ-বিগহিত বিবাহ!

'বিচিত্র জ্বগৎ' নামক পত্রিকায় শ্রীমতী সোমা লিখিত বিবরণী আমাদের সকল প্রশ্নের সমাধান কয়িয়া দিবে। স্থতরাং নিয়ে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাসবিহারী আমাদের বাটী পরিত্যাগ করিবার পর দেখা গেল বৃটিশ রাজদূতের গুপ্তচরের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। একমাত্র উপায় একজন সন্তর্ক পার্শ্বরক্ষী দিবারাত্র তাহার সহিত থাকিবে। প্রথমে ছন্মবেশে আমার স্বামী ভাহার সহিত থাকিতেন। কিন্তু বেশী দিন এরপেভাবে ছন্ম-বেশে আমার স্বামী থাকিতেও পারিবেন না আর ভারা সম্ভবও নহে। রাসবিহারীও একাকী ব্যরে বন্ধ প্রবিক্তেও অক্ষীকৃত। রাসবিহারীর নিক্ট টোকিও এশ্বর্ক প্রাক্তির্ক্তঃ

বেশী ঘোরা ফেরা করিলে শীঘ্রই যে সে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে
তাহাতেও সন্দেহ নাই। বৃটিশ দূতাবাসের গুপ্তচরের ও গুপ্ত
ঘাতকের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমর। বদ্ধপরিকর বটে, কিন্তু কি উপায়ে যে তাহাকে রক্ষা করা যায় আমরা
এখনও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা প্রায়
দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছি।

একদিন শ্রী টোয়ামা আমার স্বামীর নিকট আমার জ্যেষ্ঠা কন্সার সহিত রাসবিহারীর বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন!

আমরা এ প্রস্তাবে বিহবল হইয়া পড়িলাম। এরূপ প্রস্তাব আমরা একেবারেই আশা করি নাই।

কতদিন কাটিয়া গেল, মানসিক দ্বন্দে। রাসবিহারীকে
আমরা যে পুত্রাধিক স্নেহ করি তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসবিহারী
আমাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করে, আমার স্বামীকেও "পিতা"
বলিয়া সম্বোধন করে। রাসবিহারীর প্রতি আমাদের যে স্নেহ
তাহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্যা। আমরা যে শুধু রাসবিহারীকে
ভাল বাসিতাম তাহা নহে আমরা তাহাকে শ্রুদ্ধাও করিতাম।
কিন্তু তোষিকোর সহিত রাসবিহারীর পরিণয় আমাদের মনে
কোনদিনই উদিত হয় নাই। স্বপ্লের মত অন্তুত কিছুই নয়।
সেই স্বপ্লেও একথা কখনও মনে আসে নাই।

কিন্তু ঞ্ৰী টোয়ামার এ প্রস্তাব কেমন করিয়া তোষিকোকে শুনাইব ? ভোষিকোকে এই অসম্ভব প্রস্তাব বলা যে বড় কঠিন।

তাহা ছাড়া অপরিণত বয়স্কা বিষ্যালয়ের ছাত্রীর পক্ষে এ বে অতি বিপক্ষনক বিষয়।

প্রস্তাব অতি অসম্ভব হইলেও আমরা বৃথিয়াছিলাম রাসবিহারীকে রক্ষা করিবার ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ উদ্মুক্ত নাই। ইংরাজ দ্তাবাসের বেতনভোগী হরস্ত গুপুচর অবিরাম রাসবিহারীর পিছনে ঘ্রিভেছে, তাহাকে ধরিবার জন্ম বা গুপুহত্যা করিবার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, রাসবিহারীর জীবন-স্ত্র যে কোন মুহুর্ত্তে ছিন্ন হইতে পারে।

আমরা নিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম যে চ**ল্লিশ** কোটী স্থতসর্বব্য ভারতীয়ের মঙ্গলের জন্ম তোষিকো যেন এই বিপদ ভগবানের আশীর্বাদ মনে করিয়া, মাধায় ভলিয়া লইতে পারে।

অবশেষে একদিন তোষিকোকে শ্রী টোয়ামার প্রস্তাব জানাইলাম। বলিলাম—"তোষিকো! তুমি কি রাসবিহারীকে রক্ষা করিতে পার না? জানি, তোমার বয়সের তুলনায় এ অভি ছরাহ বিপজ্জনক কাজ। কিন্তু মা, আর তো কেউ নেই যে এ কঠিন ব্রত গ্রহণ কর্ত্তে পারে।"

আমি তোষিকোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; আমার বক্ষ ছরু ছরু কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণপরে তোষিকোর উত্তর আসিল— "আমায় একটু ভাব্বার সময় দাও মা! আমি ভেবে দেখি।"

সেই দিন হইতে ভোষিকো বিমর্থ হইয়া পড়িল। দিন আসে, দিন যায়। ভোষিকোর ভাবনার আর অন্ত নাই। চিন্তা আর চিন্তা।

ক্রমে প্রায় একমাস গত হইল। শ্রী টোয়ামাকে একটা উত্তর দিবার সময় আসিয়া পড়িল। আর অপেক্ষা করা যায় না। আমার ঘরে ভোষিকোকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। ভাহাকে তার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। উদ্বেগ আগ্রহের সহিত কেবলই মনে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল ভোষিকো কি স্বেক্সায় রা>বিহারীকে বরণ করিবে? উদ্বেশ হাদয়ের অধীরতা চাপিয়া উত্তরের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সহসা নিস্তকতা ভঙ্গ করিয়া তোথিকোর দৃঢ় কণ্ঠ ধ্বনিত হইল—

"মা! রাসবিহারীকেই আমায় দান কর। আমি তাঁর জীবস্ত বর্ম হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ কয়িয়াছি।"

তোষিকোর মহন্ব ও তাহার সন্ধন্ধ আমায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমারই মেয়ে বটে তোষিকো! কিন্তু তাহার উত্তরে আমি সুখী হইলাম, কি হুঃখিত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার হু' নয়নে জল উছলিয়া উঠিল, আমি বাগ্র কঠে প্রশ্ন করিলাম—"তোযিকো! বুঝিলাম তুমি রাসবিহারীকে বরণ করিতে চাও। কিন্তু জান কি, এ বিবাহে নাই কোন আনন্দ, নাই কোন ভবিশ্বং? সবদিক ভেবে দেখেছ কি? সত্যই কি রাসবিহারীর আত্মার সঙ্গে নিজ্ঞেক মিশিয়ে দিতে পার্কেই? পার্কেই কি সক্ষল বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সকল সুখ ভূচ্ছ করে রাসবিহারীর জীবন কর্মেই।

পরিস্থিতি বুঝাইবার জন্ত একই কথা বারংবার নালাভাচ্ছ

# क्षंचीत जात्रविदाती

বিশতে লাগিলাম। কি ৰলিলাম মাথামুশু নিজেই জানি না। এই টুকুই শুধু বুঝিলাম, তোষিকোর সঙ্কল্প দৃঢ়।

এইবার আমরা রাসবিহারীকে জ্বিজ্ঞাসা করিলাম তিনি তোষিকোকে বিবাহ করিতে সম্মত কিনা, ভারতে পূর্বেক তিনি কোন বিবাহ করিয়াছেন কিনা। আমরা শুনিয়াছিলাম ভারতে সকলেই অতি অল্প বয়সে বিবাহ করে।

রাসবিহারী বলিল—"না, আমি বিবাহিত নই। পানের বছর বয়সেই আমি ভারতোজার করিবার জন্ম, ভারতের তুঃখ মোচনের জন্ম আমার জীবন উৎসর্গ করি। দেশের মৃক্তির কথাই আমি নিয়ত ভেবেছি, বিবাহের কথা ভাবি নাই, ভাবিবার সময়ও পাই নাই। সেই বয়সেই আমি মা-বাবার নিকট হইতে দুরে দুরেই থাকিতাম। কারণ, হয়তো আমার জন্ম তাঁদের উপর নানা অত্যাচার হবে—তাঁরা অসহ্য কন্ত ভোগ করবেন।……ভার উপর বিবাহের কথা তো স্বপ্নের অতীত।……িক্সে যদি জ্রী টোয়ামা শ্রীমতী ভোষিকোকে বিবাহ করিবার আদেশ করেন, সে আদেশ অমান্য করিবার শক্তি আমার কোথায় !"……

যখন শ্রী টোয়ামা শুনিলেন যে রাসবিহারী ও ভোষিকো বিবাহ সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছে তিনি আনন্দে টীংকার করিয়া উঠিলেন—"বেশ! বেশ! তাদের উভয়কেই আমি রক্ষা করবার ভেটা করবো?"

ক্রী টোরামাই রাসবিহারীর সহিত তোষিকোর গোপন বিশ্ববৈদ্য শালদ্ধা করেন। তিনিই ছিলেন, এ বিশাহের বরকর্মা ও স্কতা-

কর্ত্তা। গোপনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার পু্জ টিকাকোর বয়স তখন মাত্র উনিশ বৎসর। তাহাকে দিরাই বিবাহের যাবতীয় আয়োজন করাইলাম। আমি নিজে তখনও একেবারে শয্যাশায়ী। বিবাহের সকল জব্যাদি গোপনে বিবাহের স্থানে পাঠাইলাম। শুভ-বিবাহের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবার অনতিপূর্ব্বে তোষিকো আমার স্থামীর সহিত বাহির হইয়া গেল।

ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস! ধনী সোমা পরিবারের আদরের জ্যেষ্ঠা কন্মার বিবাহ নির্জ্জনে ও গোপনে হইল!

আমি তোষিকোর সহিত যাইতে পারি নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে দ্বিতলের গবাক্ষ পথে যেমন তুই সদ্ধল আঁখি রাসবিহারীকে বিদায় দিয়াছিল, আদ্ধ সেই নয়নদ্বয়ই তেমনই আঁখিজলে ভাসিয়া উপরের গবাক্ষ-পথে প্রিয়তমা কন্সা ভোষিকোকে বিদায় দিল!

ভারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ আট বংসর কাটিল। এই আট বংসরের নিষ্ঠুর নির্জ্জন গোপন-বাসের পর রাসবিহারী জাপানী প্রজ্ঞা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই আট বংসরের মধ্যে একদিনও রাসবিহারীর জীবন নিরাপদ ছিল না। বৃটিশ গোয়েন্দার গুপু তংপরতার জন্ম রাসবিহারীকে সতের বার বাটী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই দীর্ঘ নির্য্যাতনের পরে রাসবিহারী ও ভোষিকো নিজেদের একখানি ছোট বাড়ীতে নিরাপদে বাস করিতে পায়। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোষিকোর স্লায়ু-মগুলের উপর যে চাপ পড়ে ভাহাতে ভোষিকোর দেহ ভালিকা

পড়িল। ২৮ বংসর বয়সে একটা পুত্র ও একটা কন্তা রাখিয়া, বিবাহিত জীবনের স্থভোগের পুর্বেই তোমিকো ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। কি হঃখময় ও সংক্ষিপ্ত তার জীবন!

রাসবিহারীর পুত্রকন্তার ভার আমরা লইলাম। তাহা না লইলে রাসবিহারী কিরুপে তাহার সমগ্র শক্তি দেশের মুক্তির জ্ঞানিয়োগ করিবে গ

তার পরও দীর্ঘ দশ বংসর গত হইল। একদিন রাসবিহারীকে
অমুরোধ করিলাম—

"রাসবিহারী! তুমি আবার নৃতন করিয়া সংসারে প্রবেশ কর। মাসাহিদে ও তেতুকোর ভার আমরা অনায়াসে বহিতে পারিব। আর তাহারা তো এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে।

একাধিক জাপানী যুবতী রাসবিহারীর উদারতা ও মহন্ত্বে আকর্ষিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ও তাঁহার ব্রতসিদ্ধির সহায়তা করিতে তখনও প্রস্তুত।

রাসবিহারী বিবাহ প্রস্তাবে হাসিয়া উঠিল। রাসবিহারী প্রতিবাদ করিল "মা! তোষিকোর ভালবাসা আর ফিরে আসিবে না—এমন কথা ভাবিতেও আমার কট্ট হয়। আমার মা আছে, বাপ রয়েছে আমার আবার কিসের অভাব। আমি সুধী। সেই আট বংসর গোপন নির্জ্জন জীবনের মত আজও তোষিকো স্বশ্ব সময় আমার কাছে কাছেই আছে। তাঁ ছাড়া আমার জীবন ভো আমার নয়, আমার দেশের। আট বংসর ছায়ার মত ভোষিকো আমার নয়, আমার দেশের। আট বংসরই ষধেষ্ট মা!"

তোষিকোর শ্বৃতি এই দীর্ঘ দিনেও আমার মন হ**ইতে**একদিনও অপস্ত হয় নাই। স্বর্গগতা ক্স্পাকে উদ্দেশ্য করিয়া
মনে মনে বলিলাম—"তোষিকো! শুনলি তো! তোর মত
ভাগ্যবতী জগতে ক'জন ? সতাই রাসবিহারী মহাপ্রাণ! সতাই
রাসবিহারী তোর চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তাই নয় কি ?
সতাই তুই বৃদ্ধ সুধী ? নয় কি মা ?"

শ্রীমতী সোমার উপরোক্ত বিবরণী আমাদের সকল প্রশ্নের সকল সন্দেহের সমাধান করিল। পুনরায় প্রশ্নগুলিও তাহার সমাধান আমরা নিয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে দিলাম। কথঞিৎ পুনরাবৃত্তি হইলেও রাসবিহারীর চরিত্র বিশ্লেষণে ইহার আবশ্যকতা আছে।

প্রথম প্রশ্ন:—স্নেহশীলা বিমাতার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যিনি সর্ববদা ব্যগ্র, তবে কেন তিনি তাঁহার বিবাহের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই ?

উত্তর—রাসবিহারী সম্যকভাবে জানিতেন যে তিনি যে কঠিন বত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রত উদ্যাপনের জম্ম যে কোন মৃহুর্ছে তাঁহাকে আত্মবলি প্রদানে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিবাহ করিলে সে আত্মবলির পরিণাম হইবে এক যুবতীর জীবনে অনভিপ্রেত চিরাদ্ধকার, অনিচ্ছাক্ত জীবন-মৃত্যু। কেনা জানে বাঙ্গালীর ঘরের যুবতী বিধবার সংসার বাস, কঠোর জ্যানেগ্রের প্রাকাষ্ঠা প্রদর্শন।

তাহার গোপন দেশ সেবা ও দেশ মুক্তির **এটে**রা **ব্রটি**র ১৭২

# কর্মবীর রাসবিষ্টার্থী

সরকারের গোচরীভূত হইলে যুপকাঠে তাঁহার বলি হইবে। সেই শোকে ও সরকারের নির্য্যাতনে তাঁহার পিতার কাতরভার সীমা থাকিবে না। তারপর বিবাহ করিয়া তাঁহার উপর গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তচিত ও অকর্ত্রবা।

দিতীয় প্রশাঃ—স্বামীর ব্রতে অংশ গ্রহণ করিবার জ্ঞা, ব্রতী হইবার মত, স্বামীর আদর্শের জন্ম আত্মবলি দিবার মত উপযুক্ত কন্যা পাওয়া সম্ভবপর ছিল কি ?

উত্তর—সতাই অসম্ভব! সেদিনেও যাহা অম্প্রব ছিল, আজও তাহা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গলার বছ গৃহে তথনও স্থাহিনী বর্ত্তমান থাকিলেও ইংরাজী শিক্ষার সংঘাতে ক্রমশংই তাহা হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল। রাসবিহারীর জন্মের বহুপূর্ব্বে সাহিত্য সম্রাট বল্ধিমচন্দ্র ইংগ লক্ষ্য করিয়া আনন্দমঠের প্রথম বিজ্ঞাপনে মন্তব্য করিয়াছেন "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক অবস্থায় নয়।" নিপুণা স্থাইনী লাভ হয়ত রাসবিহারীর ভাগ্যে ঘটিতে পারিত, কিন্তু বঙ্গনারীর মধ্যে স্থামীর স্বদেশ-মুক্তি ধর্মাকে ধর্ম মনে করিয়া সেই ধর্ম্মে ব্রতী হওয়া ও স্বামীকে তাঁহার সেই ব্রতপালনে সাহায্য করা সে যুগে অসম্ভব ছিল। সে যুগে স্বামী বহির্বাটীতেও প্রাী অন্দরমহলে। বহির্জগৎ স্বামীর কর্মক্ষেত্র ও অন্দরমহল স্থীর কর্ম্ব্র-ভূমি। তৃইজনের তুই ভিন্ন জ্বাণং, কোধাও তাঁহারা গঙ্গা বম্নার মন্ত মিলিয়া বিশ্লবরাজ্যে প্রয়াগ রচনা করেন নাই। কাঞ্বেই

তখন রাসবিহারী বিবাহের কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, স্ত্রী অবিরত পশ্চাৎদিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার ব্রত পালনের কাঠিগু কঠিনতর করিয়া তুলিবেন।

বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসমাজে এইরূপ নারীর অভাব অমুভব করিয়াই "শান্তি" ও "প্রফুল্ল" চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্গ-নারীর মধ্যে এ আদর্শ কবে দেখিব ? বঙ্কিমের এ স্বপ্ন কবে সফল হইবে ? সে দিন কভদুরে ?

তৃতীয় প্রশ্ন—রাসবিহারী কি এই অসামাজিক বিবাহ করিয়া
সমাজের ভিত্তি শিথিল করেন নাই ? দেশ কি কেবল একখণ্ড
ভূমি ? দেশের সমাজ, সংস্কৃতি কি দেশের এক বিরাট অংশ
নয় ? কেন বলিব না, এ বিবাহ দ্বারা রাসবিহারী শুধু
নিজের ক্ষুত্ত প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ম যত্নপর হইয়াছিলেন ?

উত্তর—না, তিনি প্রাণের সমতা কোন দিন করেন নাই।
মাতৃভূমির সেবার জন্ম তিনি জাবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বার
বার মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বন্ধিমের আনন্দমঠের
নির্দেশ তিনি বিশ্বত হন নাই। তিনি ভূলেন নাই, দেশ-সেবায়
প্রাণদানই মান্ত্যের শ্রেষ্ঠদান বা চরমোৎকর্ষ প্রয়াস নহে।
সাধারণতঃ মনে হয়, জীবন অপেক্ষা ম্লাবান মান্ত্যের আর কি হইতে
পারে ? কিন্তু ভাবের আবেগে, মৃত্ত্তের উন্মাদনায় অনেকেই তো
জীবন দান করে। সাধারণের নিকট জীবনের অর্থ ভোগভূমি, কিন্তু
সাধকের নিকট তাহার অর্থ পুণ্যময় মহা অর্য্য। তাই সেথানে
জীবনের মৃশ্য অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ব্রত্ত পালন সাধকের নিকট

ন্ধীবন হইতেও মহৎ। রাসবিহারী দেখিলেন সেই মহাপুণ্যপ্রদ ব্রত পালনের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সে অন্তরায় দুরীভূত করিবার একমাত্র উপায় উপযুক্ত সহধর্মিণী পাভ। তোষিকো যোগ্য পাত্রী। ভোষিকো শুধু শিক্ষিতা ও কর্মনিপুণা নহে, ভোষিকো স্বামীর পার্শ্বে দাড়াইয়া স্বামীকে ব্রতপালনে সহায়তা করিতে কুতসঙ্কল্প: আবশ্যক হইলে স্বামীর জন্ম আত্মান্থতি দিতেও পশ্চাৎপদ নহে। তোষিকো স্বামীর কেবল জীবন-সঙ্গিনী হইতে প্রস্তুত নয়---স্থামীর জীবন্ধ বর্দ্ম হইতে কুতসঙ্কল্প। প্রথম জীবনে রাসবিহারীর এই তোষিকোকে আবশ্যক ছিল না. কিন্তু আছ তাঁহাকে একান্ত প্রয়োজন। এই তোষিকো ব্যতিরেকে শুধু জীবনই বিপন্ন নয়, তাঁহার কর্মোছ্যম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। তাই রাসবিহারী তোষিকোর আত্মান্ততি স্বীকার করিয়াছিলেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তাই রাসবিহারী তত্ত্র লনায় অপেক্ষাকৃত সামান্ত সমাজ-নীতি লজ্বন করিয়াছিলেন। বলা বাছলা এ বিবাহের মধ্যে কিন্তুমাত্র বিলাসিতা বা মসীমলিন স্বার্থপরতার উপকরণ ছিল না। এ বিবাহে তিনি খীকুত হইয়াছিলেন স্বদেশ-সেবার মহান ব্রত পালনার্থে। এখানে কামান্ত্রের মসীমলিন চিত্র ছিল না, স্বার্থপরতার কলুষ নেশার ঘৃণ্য চিত্র ছিল না—ছিল একমাত্র স্বদেশসেবার পূর্ণযোগ, দেশোদ্ধারের চরমোৎকর্ষ আত্মোৎসর্গ।

রাসবিহারী বহু বিপদের, বহু ঝঞ্চার সম্মুখীন হইয়াছেন। ভাঁহার অভিজ্ঞতা, ভাঁহার স্ক্ষ-বিচার-বৃদ্ধি, ভাঁহাকে গশ্ভব্য

পথের দিকে চালিত করিয়াছে। কিন্তু তোষিকোর এই অতুলনীয় আত্মাছতি তাঁহার স্বপ্লাতীত। গত পঞ্চাশ বংসরের বাঙ্গলার ইতিহাস উণ্টাইয়া আমি এমন উদাহরণ বাঙ্গালী নারীর মধ্যে একটীও ঠিক মত পাই নাই। চট্টগ্রামের বনপ্রাঙ্গণের স্থাসিনী ও প্রীতিলতার কথা স্মরণে আসে বটে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও ঠিক আমি এই রূপটী খুঁজিয়া পাই নাই।

তোষিকোর বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া ডাক্তার অশোয়া বলিয়াছেন—"ভোষিকো রাসবিহারীকে তাঁহার যথাসর্বস্থ দিলেন। জাপানের কোন নারীই তা সে যতই দরিদ্র হউক. যুত্তই কুৎসিতা ও কুরূপা হটক কোন বিদেশীয় বা বিজ্ঞাতীয়কে বিবাহ করিবার কল্পনাও মনে স্থান দেয় না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জাপানে যে নারী যত শিক্ষিত, তাহার পক্ষে বিদেশীকে বিবাহ করা তত অসম্ভব। জাপানের প্রত্যেক নরনারীই জাতীয় স্বাধীনতা ও একতার পূর্চপোষক। তাঁহারা নিজেদের জাতীয়তায় এত গর্বিত যে বিদেশীকে বিবাহ করা। ভাহাদের কল্পনাতীত। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক পুরুষাপেক্ষা অধিক বক্ষণশীলা। উচ্চ শিক্ষিত হ'ইলে জাপানীরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হইয়া উঠে। জাপানী জাতি রক্তের পবিত্রতা রক্ষণে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও গর্কিত। এ কথার এমন অর্থ নহে যে, তাহারা অপর জাতিকে বা বিদেশীকে ঘুণা করে। বরং তাহার বিপরীত। দ্বাপানের স্বল অধিবাসী বিদেশীকে ভালবাসে, ভাহাদের পভাতা ও আদর্শকে একা করে। কোরিয়াও চীনের অসংখ্য

নরনারী সহস্র বর্ষ ধরিয়া জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীরা এই শরণাগতদের সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। নিরক্ষর গ্রামবাসী পর্যান্ত এই শরণাগতদের আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে নাই। জাপান বিদেশীকে সকল প্রকার স্থবিধা ও আতিথা প্রদানে মুক্তহস্ত। বিদেশী ও ভিক্ষুককে তাহারা ভগবান-প্রেরিত সম্পদজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া জ্বাপানী নারীকে বিদেশীয়ের অঙ্কশোভিনী দেখিতে তাহারা স্বীকৃত নহে। ইহা তাহাদের জাতীয় সংস্কার ও কৃষ্টি। ইহার সহিত ঘুণার কোন সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাতা দেশীয় অনেকেই আমার এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমার ভারতীয় वक्षुत्रा এ कथा य निक्ष्म वृक्षिर्यन स्म विषयः आमि निःम्रान्मश् । ভারতমাতাকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভোষিকো তাহার অনুপম জীবন, আত্মা, মন এবং পদ্মের মত স্থপবিত্র দেহ এই নির্বাসিত সহায়-সম্পদহীন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয়ের জন্য বলি দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যে মহৎ প্রীতি ও ভাবনার দারা অমুপ্রাণিত হইয়া এক সত্যাম্বেণী চীন যুবক তের শত বংসর পূর্বের সতের বংসর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া পিকিং হইতে অবশেষে পাটালীপুত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভোষিকোর এই প্রীতি ও অনুপ্রেরণা ভাহারই সমতুল্য। ভোষিকো সামুরাই কক্সা। প্রকৃত সামুরাই ভাহারাই, যাহারা বিনা অক্তে অত্যাচার, অনাচার, হত্যা ও ধ্বংস বন্ধ করিতে সমর্থ। সামুরাই সস্তান অন্ত্র ধারণ করেন আত্মরক্ষার জন্ম নহে. আভডায়ীকে

আক্রমণের জক্মও নহে, কেবল শরণার্থীকে রক্ষা করিবার জক্ম।
বড়ই গৌরবের বিষয় অস্ত্র তাহাদের কদাচিৎ কোষমুক্ত হয়।
সামুরাই সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র—শান্তি ও ক্যায়ের জন্ম জীবন, দেহ ও
আত্মবলি—সর্ববলি। তোষিকো সামুরাই আদর্শের প্রতীক মাত্র।

"অনেকের মতে জাপানের জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা এই সামুরাই আদর্শের সম্পূর্ণ তিরোভাবে ঘটিয়াছে। হইতে পারে তাহা সত্য, কিন্তু সেই প্রকার সত্য এই তোষিকো যে নির্ব্বাসিত, নির্বান্ধব, দেশপ্রাণ এক ভারতীয়কে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য আত্মাহুতি দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহা কি ভারতীয় পৌরাণিকতার এক নৃতন অধ্যায় নহে ?"

ভাক্তার অশোয়ার মন্তব্য অতি কঠোর। কিন্তু সেই কঠোরত। ভেদ করিয়া যদি আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করি অথবা তাহার মন্তব্যকে মনবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে আদে কঠিন হইবে না।

# রাসবিহারীর সংবাদ ও তাঁহার পিতৃবিয়োগ

১৯১৯ সালের শেষভাগে কি ১৯২০ সালের প্রথমে রাসবিহারী জাপান হইতে বৈমাত্রেয় প্রাতা বিজন বিহারীকে একখানি ক্ষুত্ত পত্র লেখেন। এই পত্র বহুব্যক্তির হস্ত ফিরিয়া বিজনবিহারীর হস্তগত হয়। তিনি তখন কাশী বিশ্ববিত্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিলেন। পত্রখানি নম্ভ ইইয়াছে। কিন্তু পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল—

চিঠি লিখিবার প্রথম সুযোগ পাইয়াই আমি ভোমায় লিখিতেছি। তোমরা জানিতে না আমি কোথায়। কিন্তু তোমাদের সংবাদ আমি বহু কন্তে সংগ্রহ করিতাম। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই প্রকাশ্যে তোমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিব। সে সময়ের আর বেশী দেরী নয়। তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই। তোমাদের একখানি ফটো পাঠাইও। বাবারও একখানি ফটো পাঠাইও। বাবারও একখানি ফটো পাঠাইও। সাক্ষাতে তাঁহাকে আমার কথা জানাইও। এই ঠিকানায় চিঠি দিও।

ভ্রাতার হস্তলিপি পাইয়া বিজনবিহারী উল্লসিত হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড় বিপ্রত বোধ করিলেন। পিতা তথনও শিমলায় চাকুরী করিতেছেন। পত্র দ্বারা পিতাকে সকল কথা জানান নানাকারণে সম্ভবপর নহে। অন্তান্ত (ফটো) আলোকচিত্রের জন্ম বড় বিশেষ কণ্ট ছিল না। শীঘ্রই পূজার ছুটী, সেই ছুটীতে আর সকলের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু কেমন করিয়া পিতার আলোকচিত্র সংগ্রহ করিবেন ? তিনি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে লিখিলেন— "কয়েকদিন হইতে আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। পড়াশুনা কিছুই করিতে পারিতেছি না। আপনার একখানি ফটো পাঠাইবেন। ফটোখানি আমার টেবিলের সম্মুখে রাখিব। কি জানি তাহা হইলে হয়তো মনের চঞ্চলতা কাটিয়া যাইবে।" বিজনবিহারীর ইচ্ছা ছিল ছইখানি ফটো চাহেন, কিন্তু তিনি সাহস করিতে পারিলেন না। বিনোদবিহারী পুত্রকে একখানি

আলোকচিত্র—পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু মন্তব্য করিলেন "আমার ফটোর সহিত তোমার মনের চাঞ্চল্যের সম্বন্ধ অমুধাবন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, পূজার ছুটীতে ওখানে বসিয়া না থাকিয়া বাড়ী যাইও। হয়ত তাহাতে মনের চাঞ্চল্য কাটিয়া যাইবে।" বিনোদবিহারী যে বিচক্ষণ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাসবিহারীকে ফটো পাঠান হইল। পিতার ফটো রাসবিহারী তাঁহার জাপানী ভাষায় লিখিত "ভারতের দাবী" (India's Cry) নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

অল্পদিন পরেই পিতা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে তিনি বিজনবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিজনবিহারী রাসবিহারীর সংবাদ তাঁহাকে দিলেন। বিনোদবিহারীর চক্ষ্ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া রাসবিহারীর সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী এক জাপানী তরুলীকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মুখ বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। তিনি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। পিতার বেদনা-কাতর গস্তীর মুখ দেখিয়া বিজ্ঞনবিহারীও নীরব রহিলেন। বছক্ষণ পরে বলিলেন—"জানি না রাসবিহারী কেন এমন করিল, নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে।" বিজনবিহারী সাহস পাইয়া বলিলেন, "দাদা বাঁচিয়া আছেন, এইটাই ডো আমাদের কাছে বড় কথা, বাবা।" বিনোদবিহারী গান্ধীরভাবে কেবল

বলিলেন—"হুঁ"। ইহার পর রাসবিহারীর বিবাহ সহক্ষে কোনদিন কোন কথা বলেন নাই। পরে রাসবিহারীকে তিনি যে পত্র লিখিতেন তাহাতে পুত্রবধ্ বা পৌত্র সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখি নাই। বিনোদবিহারী কদাচিৎ সপরিবারের কুশল প্রার্থনা করিতেন।

বিনোদ বিহারীর আয় অর্দ্ধেক হইতেও কম হইয়া গিয়াছে। এক পুত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছে, অপরটী এখন স্কুলে। বিজ্ঞন বিহারী ক্রমশঃ ত্বরস্ত হইয়৷ উঠিতেছিল, সভা সমিতি ধর্ম্মঘট লইয়া সর্ববদাই তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতেছিল। তাহাকে সংযত করিবার আশায় বিনোদবিহারী তাহার বিবাহ দিয়াছেন, স্বতরাং পুত্রবধূটীও সংসারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উপর কনিষ্ঠা কন্সাটী ক্রমশঃই মাথা ঠেলিয়া উঠিতেছে। অবসর বৃত্তির সামান্ত অর্থে সমস্ত সঙ্কুলান হয় না। তিনি চিস্তিত হইয়া উঠিলেন। অর্থকপ্ট নিত্যই বাড়িয়া চলিল। পূর্ব্বাজ্জিত অর্থ ক্রমশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাহাকে তিনি তাঁহার অর্থকষ্টের কথা জানাইবেন—আর জানাইলেই বা কি ফলোদয় হইবে ? চিস্তাকুল চিত্তে তিনি চাকুরীর জন্ম ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিছু অর্থ জ্বমা দিয়া এক বাঙ্গালী কোম্পানীতে কেশিয়ারীর চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন। তুই তিন মাসের মধ্যে এই বাঙ্গালী কোম্পানী তাঁহার গচ্ছিত অর্থ পর্য্যস্ত ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। বিনোদ বিহারী দারুণ আঘাত পাইলেন। এ আঘাত কেবল অর্থ-নষ্টক্ষনিত নহে, আঘাত বাঙ্গালী সম্ভানের দুর্নীতি-

পরায়ণতাজনিত। এই আঘাত তাঁহাকে এতই কাতর করিয়াছিল যে, তিনি প্রায়ই হুঃখ করিয়া বলিতেন—"দেখ বাঙ্গালীর মস্তিষ আছে, বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, কিন্তু বাঙ্গালী স্বজাতি-শ্রীকাতর, সামাশ্র অর্থের জন্ম তাহারা ধর্মা, সম্মান ও আত্ম-মর্য্যাদা বিক্রয় করে। আমি আজীবন বাঙ্গালীকে বলিয়াছি—আত্মনিষ্ঠ হও, লোভ পরিত্যাগ কর, উপবাসী থাক, তথাপি ধর্ম বিক্রেয় করিও না— কিন্তু কুন্দ্র আপাত স্বার্থের মোহে বাঙ্গালী অন্ধ, বাঙ্গালী বধির। আমি আত্মীয় স্বজন সকলের মঙ্গল করিয়া আসিয়াছি। আত্মীয় অনাত্মীয় বহু বাঙ্গালী যুবককে নিজ আশ্রয়ে মাসের পর মাস রাখিয়া তাহাদের ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়া দিয়াছি, কিন্ত প্রতিদানে পাইয়াছি নির্মাম নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞতা। রাসি এদেরই জন্ম প্রাণপাত করিয়াছে। আজও করিয়া চলিয়াছে। এজাতির মেরূদণ্ডে হুষ্টকীট বাসা বাঁধিয়াছে, ইহাদের কোন আশা নেই। ইহারা পশ্চাতে পড়িবেই পড়িবে। আমরা মূর্য, কিন্তু আমাদেরও কিছু সদগুণ আছে। আর আশু মুখুজে এদের লেখা পড়া শিখিয়ে কেবল কভকগুলি ধূর্ত্ত ভৈয়ারী করিতেছেন। উপাধি, শুধু ধূর্ত্তামীর উপাধি!" বলাবাহুল্য বিনোদবিহারীকে যাঁহারা ফাঁকি দিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়েই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্ভান এবং বিশ্ববিভালয়ের উপাধি ভূষিত।

বিনোদবিহারীর অর্থকন্ট শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। তিনি অতি বিমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। গোপনে লোকজন আনিয়া বাটী দেখাইতেছেন, বাটী বিক্রয় করিবেন। এমন সময়

রাসবিহারী একশত ইয়েনের এক চেক পাঠাইলেন। বিনাদবিহারী যেন ক্ষীণ আলোকের আভাস পাইলেন। তিনি ক্রমশঃ বিছানা লইতেছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বিজনবিহারী তথন তাঁহার নিকটে; তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "আর ভয় নেই রে, রাসি টাকা পাঠিয়েছে।" বিজনবিহারী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তৃমি কি দাদাকে লিখেছিলে বাবা ?"

বিনোদবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আমি কি **ভাই লিখতে** পারিরে ? তুই কি আমায় জানিস না ? আমার ক**ষ্ট অনুমান** করেই রাসি টাকা পাঠিয়েছে।"

পরদিন বিনোদবিহারী নিজে ছুটাছুটী করিয়া লবণাক্ত ইলিসের ডিম, বড়ী, পাঁপর, আমসন্ত প্রভৃতি দ্রবা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন ও পার্ফেল করিয়া রাসবিহারীকে পাঠাইলেন। সেইদিনই গোপনে বিজনবিহারী, রাসবিহারীকে পিতার অর্থকষ্ট এবং মানসিক ও দৈহিক অবস্থার কথা সবিস্তারে জানাইলেন। ইহাও জানাইলেন যে যদি পিতার চিস্তাভার কিছুটা লাঘব করিতে হয় তাহা হইলে শীঘ্রই কিছু অর্থের আবশ্যক এবং অন্য কোন উপায় না থাকিলে তিনি পড়া ছাড়িয়া দিয়া অর্থেপার্জনের চেষ্টা করিবেন। এই পত্রের উত্তরে রাসবিহারী যে পত্র লিখিলেন তাহা বিজনবিহারী আজও ভূলিতে পারেন নাই। রাসবিহারী লিখিলেন "বাবা কথনও কাহারও নিকট অর্থভিকা করেন নাই। তুমি ইহা কাহার নিকট শিখিলে ? যাহারা অর্থ ভিকা করে, ভাহারা সমাজের আবর্জনা, সম্পদ নহে।" কি কঠিন

নিষ্ঠুর ভর্ৎ সনা। বিজনবিহারী চক্ষের জল ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। সে দিন এ ভর্ৎ সনা তাঁহার বুকে শক্তিশেলের মত বি ধিলেও এ ভর্ৎ সনা বিজনবিহারীকে পরবর্তীযুগে আত্মনির্ভরশীল যুবকে পরিণত করিয়াছিল।

এ পত্র বিজনবিহারী পিতাকে দেখান নাই। রাসবিহারীর নিকট হইতেও আর কোন অর্থ সাহাযা আসে নাই। বিনোদ-বিহারী আবার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি নানা অছিলায় নিজ প্রয়োজনীয় বায় সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন ৷ অবশেষে একদিন অস্তুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্রমেহ রোগ ছিল। ইহারই ফলে তাঁহার উরুস্তম্ভ হয়। মাসাবধিকাল শ্যাশায়ী থাকিয়া অবশেযে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিজনবিহারীকে বলিয়াছিলেন—"তোমাকে মানুষ করিতে পারিলাম না। তাহার উপর তোমার গলায় ভার চাপাইয়া দিয়াছি। তাহার উপর আরও ভার চাপিবে। তোমার দাদার হাতে তোমাদের ভার তোমাদের মা দিয়া গিয়াছিলেন। সে ভার আমি যতদুর সম্ভব বহন করিয়াছি। রাসিকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিও। আর যদি কিছুই স্থবিধা না হয় বাড়ীটীর ইট খুলিয়া বিক্রয় করিও। মানুষ হইও। মানুষের জীবন যাপন করিও।" বিজনবিহারীর আক্ষেপ, তিনি "মামুষ" হইতে পারেন নাই :

পিতার মৃত্যু সংবাদ বিজনবিহারী, রাসবিহারীকে জানাইলেন কিন্তু পারিবারিক আর্থিক সমস্থার সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন

না। বরং পিতার যংসামাস্থ যাহা কিছু ছিল তাহার অংশের জন্ম তাঁহার বিশ্বস্ত কোন বন্ধুর নামে আম-মোক্তারনামা (Power of Attorney) পাঠাইতে অমুরোধ করিলেন। রাস-বিহারী তাঁহার অভিন্ন হ্রদয় বন্ধু শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষকে এই পাওয়ার অব এটনি পাঠাইয়া দেন, এবং বিজনবিহারী রাস-বিহারীর অংশ শ্রীশচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দেন। তিনি ভবিশ্বতে শ্রীশচন্দ্রকে কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই শ্রীশ এই টাকা কি করিয়াছিলেন। পিতৃ আদেশে পাঠ সমাপ্ত করিতে গিয়া বিজনবিহারী কখনও অর্ধাশন করিয়াছেন, কখনও আনশন করিয়াছেন, কখনও সামান্ত ভারবাহী মজ্রের কাজ করিয়াছেন কিন্তু রাসবিহারীকে তিনি অর্থকষ্টের কথা আর কখন জানান নাই বা অন্থ আত্মীয় স্বজনের ঘারস্ত হন নাই।

রাসবিহারীর সহিত বিজনবিহারীর ১৯৩৯ সাল পর্যাপ্ত পত্র ব্যবহার ছিল। রাসবিহারী একবার বিজনবিহারীকে পরিবারবর্গের আলোকচিত্র পাঠাইতে বলেন। বিজনবিহারীক কতকগুলি ছবি পাঠান। তাহার মধ্যে বিজনবিহারীর পত্নী কর্ত্বক তুলিত বিজনবিহারীর ছবি ছিল। এই ছবি পাইয়া রাসবিহারী লিখিয়াছিলেন—"তোমায় ছবিটী ঠিক বাবার প্রতিচ্ছবি। বাবাকে নৃতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল।" ভূল! রাসবিহারীর ভূল! পিতার দেবমূর্ত্তি তিনি একদিনও বিশ্বত হন নাই। তাঁহার মনের গহন কাননে যে প্র্ণাম্ত্তি আত্মগোপন করিয়াছিল, ভাহাই সহসা মনের বহিরাকাশে উদ্ধানিত

হইয়াছিল। নতুবা লক্ষ্য করিলে দেখিতেন, বিজনবিহারী পিতার নহে—নিজেরই প্রতিচ্ছবি।

বিজনবিহারীর পত্রে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়। রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে এক পত্র লেখেন—"বাবার মরিবার বয়স হয় নাই। সংসার কপ্ত ও অর্থকপ্তই বাবার মৃত্যু ঘটাইল। যোল আনা বাঙ্গালীর যাহা ঘটে, বাবারও তাহাই ঘটিয়াছে। আমার কিছুই করিবার উপায় ছিল না।" এ পত্র শ্রীশচন্দ্র বিজনবিহারীকে দেখাইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুকালে রাসবিহারী শ্রীমতী তে।বিকোর সহিত গোপনে বাস করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যু রাসবিহারীকে কতটা অভিভূত করিয়াছিল, তোযিকোই বলিতে পারিতেন। সে সংবাদ আজ আর জানিবার কোন উপায় নাই। স্নেহ-প্রবণ ক্ষমাশীল পিতার শেষ আশীর্বিচন রাস-বিহারী স্বকর্ণে শুনিতে পান নাই বটে কিন্তু পিতার শেষ আশীর্ব্বাদ হইতে তিনি বঞ্চিত হন নাই।

# জাপানে নাগরিকত্ব লাভ ও প্রিয়তমা তোষিকোর মৃত্যু !

১৯১৯ সালে রাসবিহারীর গুপুবাসে তোষিকো এক পুত্র সম্ভান প্রদাব করেন। ১৯২১ সালে নিজ পরিবারবর্গের এক আলোকচিত্র ও তাহার সহিত ভ্রাতার জ্বন্থ তোযিকোর হস্ত-নিশ্মিত একটা মনিব্যাগ ভ্রাত্বধুর জ্বন্থ জ্বাপানী সাড়ী ও ওড়না,

জ্ঞাতাদের ও পিতার জন্ম তিনটী সিঙ্কের গেঞ্জী পাঠান।
বিজ্ঞনবিহারী সয়ত্মে এই মনিব্যাগটী ব্যবহার করিতেন। ১৯৩০
সালে অর্থসমেত এই মনিব্যাগ টাটানগরে চুরি যায়। মনিব্যাগটীতে বিজ্ঞনবিহারীর যথাসর্বব্দ ছিল। বিজ্ঞনবিহারী
অর্থনাশের জন্ম তুঃখিত হন নাই, কিন্তু মনিব্যাগটীর জন্ম বহুদিন
তিনি শোক করিয়াছেন। তোষিকোর স্বহস্ত রচিত কোন
স্মৃতিচিহ্ন পাইবার তখন আর উপায় নাই। অকিঞ্জিংকর
বস্তু, কিন্তু স্মৃতির ভাগুরে তাহা অমূল্য!

১৯২১ সালে পিতা রোগ শ্যায় পড়িয়া রাসবিহারীকে দেখিবার জন্ম উদগ্রীব হইলে বিজনবিহারী রাসবিহারীর প্রতি নির্বাসন দণ্ড প্রত্যাহারের জন্ম রাজ প্রতিনিধির নিকট এক আবেদন করেন। এ আবেদনের পাণ্ড্লিপি প্রস্তুত করিয়া দেন উত্তরপাড়া নিবাসী বিপ্লবী শ্রীক্রমরেক্র চট্টোপাধ্যায়। রাজপ্রতিনিধি এ আবেদন না-মজুর করেন। ১৯২২ সালে নির্বাসিতদদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম ব্যাপকভাবে আন্দোলন হয়। কাহারও কাহারও প্রতি নির্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করা হইল বটে, কিন্তু রাসবিহারী ও তাঁহারই মত শক্তিশালী ভারতীয় বিপ্লবী স্থদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্মতি পাইলেন না। তথ্বত জাপানের ইংরাজ রাজদ্তের গুপ্তচর রাসবিহারীকে ধৃত ও পৃথিবী হইতে অপসারিত করিবার জন্ম অবিরাম চন্তা করিতেছিলেন। শ্রী টোয়ামা গোপনে রাসবিহারীর নাগরিকছের জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টার

ফলে ১৯২৩ সালের ২রা জুলাই রাসবিহারী জাপানের নাগরিক অধিকার লাভ করেন। তথনও হত্যা ও হরণের চেষ্টা প্রশমিত হয় নাই। যাহা হউক এতদিনে রাসবিহারী বাঁচিবার অধিকার পাইলেন। এই অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন শ্রী টোয়ামা। তাঁহারই ছারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে রাসবিহারী গুপ্ত আবাসে অধ্যবসায় সহকারে জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি ও জাপানী রাজনীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই গুপ্তবাসে বিস্মাই রাসবিহারী প্রথমে বৃক্তিতে পারেন যে, সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার সহিত ভারতের স্বাধীনতা একান্ত জড়িত, তাই গুপ্তাবাস হইতে নির্গত হইয়াই তিনি নানাভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন—ভারত পরাধীন থাকিলে যে সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতাই অসম্ভব তাহা নহে, পৃথিবীর অস্থান্ত দেশের স্বাধীনতাও অসম্ভব। এ সতা রাসবিহারীর চক্ষেই প্রথম ধরা দেয়।

১৯২৪ সালে রাসবিহারী অপরিচ্ছিন্ন, তমসাচ্ছন্ন গুপ্তাবাস পরিত্যাগ করিয়া একটা স্থান্দর বাটীতে স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্সা। এতদিনে রাসবিহারী ও তোষিকো মুক্ত বাতাসে নির্ভয়ে আলাপ করিতে পাইলেন। কিন্তু এই সামাস্ত স্থাও ভোষিকো নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থাের আর একটা অনতিক্রম্য বাধা ছিল। সেই বাধা জাপানের রক্ষণশীল দৃঢ় সমাজ্র এবং জাপানী জাতীয়তা। শত সংগুণ থাকিলেও জাপানী সমাজ-বিজ্ঞাহীকে ক্ষমা করে না, সমাজের মধ্যে গ্রহণও করে না।

জাপানের এই রক্ষণশীলতার দিকে ভারতীয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। যেমন ভগ্নপ্রাচীর ও সছিল্ল ছাদ বাসগৃহের অমুপযুক্ত, তেমনই আবর্জ্জনাপূর্ণ সমাজ জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে অকল্যাণকর। সমাজের মধ্যে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রেয় দিয়া জাতির নৈতিক কর্মপ্রবৃত্তি ও এক্য কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ তোষিকো ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাসবিহারীর জীবনের প্রারস্তে, শৈশবে ও কৈশোরে হাল ধরিয়াছিলেন তাঁহার বিমাতা, জীবন-মৃত্যুর বিষমক্ষণে হাল ধরিয়াছিলেন তোষিকো। সে ঘন বিপদ-জাল অপস্ত হইয়াছে। রাসবিহারীর জীবনে তোষিকোর যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু সম্পন্ন হইয়াছে। আর ইহ জগতে তোষিকোর প্রয়োজন নাই, তাই নিচ্চামভাবে তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। সম্ভস্ত অবিঞ্জান্ত সতর্ক দৃষ্টি, একান্ত একাকীছ, অক্লান্ত নিরব পরিশ্রম তোষিকোর সংযত সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সত্যই তোষিকো রাসবিহারীর রক্ষা কবচ!

আট বংসর অজ্ঞাতবাসের একমাত্র সঙ্গিনী সাবিত্রীতৃল্যা স্বামী-অনুরাগিনী পূণ্যশীলা পত্নীর বিরহও রাসবিহারীকে সঙ্কল্পতুত করিতে পারে নাই। তোষিকোর মৃত্যুর পর একাক্রমে চৌদ্দ বংসর জ্ঞাপানে বসিয়াই তিনি ভারতীয়-স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইতে থাকেন। অর্থহীন, সম্বলহীন, অক্সহীন, জনবলহীন অবস্থায়

স্বদেশে অবস্থানপূর্বক অভ্যন্তরন্থ স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কোন সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টার ক্রেটী ছিল না। তাঁহার সহকর্মীরা যখন ভারতে রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে ছিলেন রাসবিহারী শত ইচ্ছা সত্ত্বেও পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। তিনি ত্রিশ বংসর ধরিয়া অন্তুক্ল পারিপার্শ্বিকের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রেনদৃষ্টি প্রতিটী প্রতিকূল, অনুকুল ঘটনা লক্ষ্য করিয়া রহিল। ধন্ম তাঁহার সঙ্কল্ল ও ধৈর্য্য!

রথারাঢ় জগরাথ সম্মুখে দৃষ্টি প্রাসারিত করিয়া স্বর্রচিত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিতেছেন, রথ ঘর ঘর শব্দ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। রথযাত্রীর মধ্যে কে রথচক্রের নিয়ে পড়িয়া দলিত, মথিত হইল তাহা রথচক্র দেখে না, জানে না, দেব জগরাথও তাহা জানিতে চাহেন না। দলিত মথিত রথযাত্রীর নিদারুল হাহাকার ও উন্মন্ত আকুল আহ্বান আগ্রাহ্ম করিয়া রথারাঢ় দেবতা আপন স্ষ্টেতে আপনি বিভার হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হন। যাঁহারা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্ম আত্মান করেন এবং ক্রমশঃ জাতির শিরোভাগে আসন গ্রহণ করেন, তাঁহারাও তেমনই নিষ্কুর ভাগ্য দেবতার মত কাহারও জন্ম সরব্যুত হন না। তাঁহাদের সংঘাতে কে পড়িল, কে উঠিল, কে মরিল, কে বাঁচিল, সেদিকে তাঁহারা জক্রেপ না করিয়া অবিচলিত চিত্তে লক্ষ্যের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। রাসবিহারীকে বাঁহারা ভাল করিয়া জানিতেন, ভাহারা ইহা নিশ্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সঙ্কর প্রহণের পর পিভা, মাভা,

ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়ম্বজন কাহারও কথা, এমন কি নিজের কথাও তিনি কোনদিন ভাবেন নাই, কাহারও বিরহ তাঁহাকে ব্যাকল করে নাই, কাহারও আকুল আহ্বান তাঁহার বধিরতা ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্ত তোষিকো ? এইখানে বাতিক্রম ঘটিয়াছিল, এই তোষিকোর কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। তোষিকো শুধু আত্মবলী দেন নাই তিনি রাসবিহারীর সহিত একাল হইয়াছিলেন। মৃত্যুর **পর্বে**ব রাসবিহারী-তোথিকো, তুই দেহ এক আত্মা ছিলেন, মৃত্যুর পর এক আত্মা, এক দেহ হইলেন। তোষিকো মরেন নাই, তিনি রাসবিহারীর দেহে লীন হইয়া গেলেন মাত্র। এতদিন রাসবিহারী এক। ভারতের সংগ্রাম চালাইতেছিলেন তোফিকোর দেহান্তে রাসবিহারী তোষিকো এক যোগে সে সংগ্রাম চালিত করিলেন। এরূপ মিলন, রাধাকৃষ্ণ-মিলন। সতি তুর্লভ যোগাযোগ। রাসবিহারী সংবাদ পত্রে "আমার সহধর্মিণী তোষিকো" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-

সামূরাই মনোবিজ্ঞান প্রতীচ্যের নিকট অতি জটিল। আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই তোষিকোকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম— "আচ্ছা তোষিকো তৃমি তো আমায় ভালবেসেই বিয়ে করেছো?" তোষিকো কোন উত্তর দিলেন না। আবার প্রশ্ন করিলাম— "আচ্ছা সত্যিই তুমি কেমন ভালবাস তার প্রমাণ দিতে পারো? ধর, তোমায় যদি বলি, ভোষিকো ঐ জানালা দিয়া সমুক্তে ঝাঁপ দাও— ?"

ভোষিকো নিরুত্তর—কিন্তু তাহার চক্ষে জল। হঠাৎ তিনি জানালার দিকে ছুট দিলেন। আমি একেবারে হতভম্ব। আমার ঠিক মনে নাই, আমি দৌড়ে গিয়ে কি করে, তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম।

কি কঠিন পরিহাস! কি কঠিন প্রত্যুত্তর! সীতা, সাবিত্রী দময়স্কীর পার্শ্বে তোষিকোকে দাঁড করাই দেখ, কোন পার্থক্য নাই।

নারীর মহিমান্বিত মূর্ত্তির আভাস পাইয়াছিলেন বিমাতার মধ্যে, শ্রীমতী সোমা কোকোহর মধ্যে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে নারীর দেবীমৃত্তি লুকায়িত ছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও চিনিতে পারেন নাই। তোযিকোর অপূর্ব্ব দেবীমৃত্তি দেখিয়া রাসবিহারী তাই বিশ্বিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রাসবিহারী আরও লিখিয়াছেন—"হারিকিরিই ( আত্মবলী ) একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। ক্ষমা নাই।"

"সব পরিস্থিতিকে সানন্দে গ্রহণ করিতে হয়। ছঃখ, জটিল সমস্থা, প্রতিকূল ঘটনা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাই অনস্ত মুক্তির সোপান"।

"অপরকে কখনও আঘাত করিও না। আত্মাহুতি দাও। দেখিবে, সকলে সুথী হইবে।"

"একটী ফুলেরও পাপড়ি ছিন্ন করিও না"।

"পাওয়ায় আত্মার তৃত্তি নহে, তৃত্তি শুধু দানে। তৃমি কিছুই সৃষ্টি কর নাই, তৃমি এ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলে নিজান্ত নগ্নাবস্থায়। স্থতরাং তোমার সকল সঞ্চয় অপহরণের নিদর্শন। দানে তুমি কিছুই দিতে পার না; যাহা কিছু তুমি দান কর, তাহা তোমার অপহরণের লক্ষাংশ মাত।"

"তোমার মৃত্যু যদি কাহাকেও অথগু আনন্দ দান করিতে পারে বুঝিতে পার, তবে মৃত্যুই বরণীয়। পরিচিত-অপরিচিত, প্রিয়-অপ্রিয়, সকলের জন্মই আত্মবলি দাও। যদি পরিচিতের জন্ম আত্মত্যাগ করিতে পার, আর অপরিচিত, অবজ্ঞাত, ঘূণ্যের জন্ম আত্মত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হও, তবে তুমি ঘোর স্বার্থপর। নৃতন ভাবধারা ও নবাগত অপরিচিত বিপন্নকে সাদরে গ্রহণ কর, দেখিবে স্বর্গীয় আলোকচ্ছটায় হাদয় পূর্ণ হইয়াছে। অনির্ব্বচনীয় প্রেমপ্রবাহ ও প্রত্যেক নৃতন ভাবধারা আয়ত্ত করিবার জন্ম যথাসর্বস্থ দিবে, কিন্তু প্রতিদানের আশা বা লোভ করিবে না। তবেই তুমি মুক্ত, তুমি স্থায়শীল, তুমি প্রেয়, তুমি প্রকৃত সামুরাই সন্তান। তবেই কেহ তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, তুমি অপরাজেয়। অর্থ, শক্তি, উপাধি বা চাত্র্য্য দ্বারা কাহাকেও পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে না.— পরাস্ত করিবে শ্রেষ্ঠ বিচার শক্তি ও বিবেক বন্ধি দ্বারা। অন্তের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিও না, আত্মপ্রশংসা করিও না, নিজকে অদ্রান্ত দেবতা মনে করিও না। আর আত্ম সমালোচনা ? তাহাও করিও না। নিজ দোষ, ত্রুটী, অক্ষমতা, কুন্দ্রতা লইয়াও আলোচনা করিও না। নিয়ত ভোমার বিবেককে উদ্বন্ধ করিবার প্রয়াস কর দেখিবে তোমার মন কবির মনের মত রসে ভরিয়া উঠিবে, তুমি ভাব-জগতের মধ্যে বিচরণ করিবে।"

উপরোক্ত কয়েকটা পঙ্কিতে রাসবিহারীর অস্তরের রূপটা বিকশিত পুল্পের স্থায় ফ্টিয়া উঠিয়াছে। আমরা ব্ঝিতে পারি, রাসবিহারীর নির্জনবাস তাহাকে সাধনমার্গে কতদ্র অগ্রসর করিয়াছে, ইহাও ব্ঝিতে পারি রাসবিহারীর জীবনে তোমিকোর আবশ্যকতা ও তোমিকোর সাহচর্য্য কতথানি। কেন রাসবিহারী পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর সিয়কট হইয়াছেন ও সেখান হইতে অভাবনীয় উপায়ে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার কারণও কতকটা ইহা দ্বারা অমুমাণ করিতে পারি। ইহা শ্রীভগবানের আশীর্কাদ—ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের অনির্বচনীয় উপাদান!

রাসবিহারীকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিলাম। কিন্তু ধনীর ছলালী তোষিকো কোথায় শিখিল জীবনের এ পরম তত্ত্ব ? শুনিয়াছি তিনি অতি সল্পভাষিণী ছিলেন। তিনি কোনও বিষয়ে স্বামীর সহিত আলোচনাও করিতে পারিতেন না, অথচ দেখিয়াছি তিনি চিন্তাশীলা, আত্মোৎসর্গকারিণী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্ম্ম-বীরাঙ্গনা এবং নিজ অভিমত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতে পারিতেন। যাঁহারা চিন্তাশীল হয়, তাঁহারা বাকপট্ট হন না, প্রগল্ভতা তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীমতী ভোষিকোর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তাঁহার জননী শ্রীমতী সোমা কোকো। তিনিই কন্তাকে আচারে ব্যবহারে বাক্যে কর্ম্মে সর্বাংশে আদর্শ চরিত্রা করিয়া ত্লিয়া ছিলেন। রাসবিহারী এই শ্রীমতী সোমার সহায়তায় "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লীগ" ও "ইণ্ডিয়ান স্থাশানল আর্মি" গঠন করিতে সমর্থ হন।

তাঁহার অপরিসীম স্নেহ সর্ব্বদাই রাসবিহারীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই রাসবিহারী ভোষিকো-বিরহ সহু করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা সোমার বয়স এখন প্রায় ৮০ বংসর। তিনি "এশিয়ার জাগরণ" নামক পুস্তকের রচয়িতা। জাপানী ভাষায় তিনি রাসবিহারীর জীবনী রচনা করিয়া জাপানী জাতিকে তাহা উপহার দিয়াছেন। তাঁহারই পুস্তক হইতে ডাক্তার অশোয়া রাসবিহারীর বিষয় জানিতে পারেন এবং ডাক্তার অশোয়ার নিকট হইতে আমি রাসবিহারীর নির্বাসিত জীবনের ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি। কি করিয়া এক জাপানী নারী নিজ কম্মাকে পর্যান্ত বলি দিয়া এই নির্যাতিত দেশপ্রাণ মহাপুরুষের সম্ভল্প সিদ্ধির জন্ম ত্রিশ বংসর অবিরত যুদ্ধ করিয়াছেন, সেই কাহিনী তিনি স্বয়ং লিপিবন্ধ করিয়াছেন। আজ তিনি ক্সা. জামাতা ও দৌহিত্রের স্মৃতি বক্ষে লইয়া অস্তিম মিলনের দিনের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। পুরাতন ভারতকে আমরা জ্বানি. ভারতীয় নারীকেও আমরা চিনি। ভারতের নারী আত্মগোপন করিয়া অপরের অলক্ষ্যে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী, পুত্রের সেবা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। যৌবনে স্বামীর পরিচয়ে স্ত্রী পরিচিতা হন, পরে পুত্রের পরিচয়ে পরিচিতা হইতে গর্বব অমুভব করেন। স্বামী পুত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেই তাঁহারা তৃপ্ত। সে প্রতিষ্ঠার অংশ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহারা পথে ছুটীয়া বাহির হন না। ভাঁহারা স্বামীপুত্রের হুংখের ভাগিনী

কিন্তু সুথ সৌভাগ্যের ভাগ লইবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। বিপদের সম্মুখীন হইলে বা শেষ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহাদের দেখিতে পাই, জানিতে পারি, বুঝিতে পারি, অনুভব করি, অন্য সময় তাঁহারা অন্তরালে অদৃশ্য হন। আজি কালিকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীর মত সমাজের পুরোভাগে আসন গ্রহণ করিবার জন্ম তাঁহারা মাতামাতি করিতেন না। স্বাতস্ত্র্য বৃদ্ধি ও বৃত্তি তাঁহাদের ছিল না অথচ তাহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। শ্রীমতী সোমার মধ্যে এই আদর্শটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীমতী সোমা তাঁর পুস্তকে নিজের সম্বন্ধে একবর্ণও লেখেন নাই। এমন কি নিজের তীত্র ছাথের ও একান্ত একাকীত্বের কথাও উল্লেখ করেন নাই, কোন প্রার্থনাও জ্ঞাপন করেন নাই। নিজের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চালিত বিশ্ববিদ্যালয় কয়জন মৈত্রেয়ী, গার্গেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী সমাজকে উপহার দিতে পারিয়াছে, কয়জন ভীম্ম, কর্ণ, একলব্য, যাজ্ঞবন্ধ্য, চাণক্য তৈয়ারি করিয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে তাহা জানি না। কিন্তু আজি কালিকার বিশ্ববিদ্যালয় যে অহঙ্কারী, স্বার্থপর, বিলাসপ্রবণ আত্মসর্বন্য পরমুখাপেক্ষী পুরুষ ও নারী প্রস্তুত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহৎ স্থিতধী আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়ই বিশ্ববিত্যালয়ের অঙ্গন হইতে বহুদুরে অবস্থিত। অজ্ঞাত, দরিজ, শ্রমশীল, সংযমী, বৃদ্ধিমতী নারী অস্তরালে আত্মগোপন করিয়া কখন কখন মহৎ ধার্ম্মিক সমাজসেবী

সম্ভান সৃষ্টি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নগছা।
পুরুষের আশ্রয়ে প্রকৃতি, আবার প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষ
নিষ্ঠান, নির্কিকার। প্রত্যেক পুরুষের মহৎ কৃতিত্বের পশ্চাতে
দাঁড়াইয়া আছেন অভয়া নারী। যাহারা মহামানব, তাঁহাদের
আমরা সম্মান করি, শ্রুদ্ধা করি, পূজাও করি; কিন্তু তাঁদের
পশ্চাতে তাঁদের স্রষ্টা নারীর পায়ে শ্রুদ্ধাঞ্জলি দানের কথা সম্পূর্ণ
বিশ্বত হই। ডিসরেলীর মা ও স্ত্রী, এডিসনের মা, বিভাসাগরের
মা, রামকৃষ্ণের মা ও স্ত্রী, বিবেকানন্দের মা, বস্থিমচন্দ্রের মা
প্রভৃতি আদর্শ নারী, পূজার্হ।

শ্রদ্ধা কাহার পায়ে নিবেদন করিব—যে মহৎ, না যে মহতের স্রস্তা ? রচনাকে না রচয়িতাকে ? রাগ রাগিনীকে, না তার স্রষ্টাকে ?

ভারতমাতার সুসস্তানের। তাঁহাদের অশন, বসন, ভূষণ, জীবন ও মরণের জম্ম ভারতমাতার নিকট কৃতজ্ঞ। মার সম্মুখে সকলেই নগ্ন শিশু—সকলেই সমান। মা-ই ইহজগতে অনস্ত প্রোম, অসীম মুক্তি, চরম পবিত্রতা, আর সকলই নশ্বর, নিতাস্ত অপ্রয়োজনীয়।

বাঙ্গলার প্রতাপাদিত্য মাতৃপূজা করিয়া বলীয়ান হইয়াছিলেন। আজও ভারতে মাতৃপূজা হইয়া থাকে। মাতৃপূজা
আরও গভীর ভক্তির সহিত হওয়া উচিত। প্রতি ঘরে নারীকে
মাতৃজ্ঞানে পূজা করিবার প্রয়োজন আছে। নারীতে ঐশী
শক্তি আরোপ কর, নারীকে ভোগাসন হইতে দেবীর আসনে

প্রতিষ্ঠা কর দেখিবে তুমিও দেবতার আসন পাইয়াছ, দেখিবে "জননী জন্মভূমি\*চ" প্রকৃতই "স্বর্গাদপি গরিয়সী"।

## ভারতের ইতিহাসের আন্তর্জাতিক অধ্যায়

ভারতের বাহিরে পদার্পণ করিবার পর জাপানে অবস্থান করিবার অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে রাসবিহারী নৃতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারত ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার তুর্বল জাতিমগুলী নানাভাবে ইউরোপের দ্বারা নির্য্যাতিত ও শোষিত হইতেছে। এশিয়ার কুন্দ ক্ষুদ্র জাতিগুলি যদি একতাবদ্ধ হইয়া ইউরোপকে তীব্র বাধা দেয়, তবেই এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হইতে পারে। জাপান ও চীন যদি এ কার্য্যে অগ্রণী হয়, তবেই এই তুষ্কর ব্রতের উদ্যাপন সম্ভবপর।

১৯২১ সালে রাসবিহারী "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়া এই কার্য্যে অগ্রবর্তী হইলেন। তিনি এইদিকে জাপানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—"সমগ্র জগতের শান্তির জন্ম ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।"

তোষিকোর বিরহে রাসবিহারী সাময়িকভাবে শোকাচ্ছন্ন হইলেও আবার নৃতন উন্থমে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে তোষিকো দেহীরূপে তাঁহার রক্ষা কবচ ছিল, সেই ভোষিকোই হুদয়াসন হইতে তাঁহাকে সম্বন্ধ সিদ্ধির পথ দেখাইয়া চলিলেন। তিনি সংবাদ-পত্রের সাহায্যে জাপান-প্রবাসী সকল ভারতীয়কৈ ও জাপানী প্রাতা ভন্নীকে জাপান-ভারত সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার জন্ম পুনং পুনং অনুরোধ ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বন্দাবনের প্রেম-মহা-বিভালয়ের স্থাপয়িতা রাজা মহেক্র প্রভাপ জাপানে পোঁছান। তিনি রাসবিহারীকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী প্রত্যেক স্ম্যোগের সদ্যবহার করিতে লাগিলেন। স্থযোগ অতি অল্পই কিন্তু সেজন্ম তাঁহার উত্ম প্রশমিত হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার ওহকাওয়ার এবং পিকিংএ অবস্থিত এশিয়াবাসীর সম্মেলন সমিতির সাহায্যে তিনি এক সভা আহ্বান করেন। এলা আগষ্ট ১৯২৬ সালে নাগাসাকিতে এই সভায় ১১১জন চীনা, ৮ জন ভারতীয়, ১ জন আফগানী, ১ জন ভিয়েটনামবাসী, ১ জন ফিলিপিনবাসী ও ২০ জন জাপানী আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসবিহারী এই সভায় যে ভাষণ দেন তাহার অংশ এইখানে উদ্ধৃত হইল—

"আমি জানি আজিকার এই সভার সমালোচনা অনেকেই এই বলিয়া করিবেন যে একটা আন্তর্জাতিক সমিতির বিগুমানে আর একটার আবশ্যকতা কি? কিন্তু এই হুই আন্তর্জাতিক সমিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটার উদ্দেশ্য ৫০ কোটা খেতকায়ের স্বার্থরক্ষা, আর দ্বিতীয়টার লক্ষ্য ১০০ কোটা এশিয়াবাসীর মঙ্গল। সামাজিকতায়, সভ্যতায়, অধ্যাত্ম বিষয়ে এবং শিল্প বিগ্রায় সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া প্রাচ্য শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য হইতে কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট ছিলেন না। তিন মহাদেশের মধ্যে ভারতের সভ্যতা,

বিশেষ ভারতের দর্শন, মানব সভ্যতার পরম নিদর্শন। আমরা যে সমিতি গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার লক্ষ্য প্রাচ্য সভ্যতাকে নৃতন রূপ ও কলেবর দান করা। এই সমিতির উদ্দেশ্য এশিয়াকে বিশ্বাস ও প্রীতির ভিত্তির উপর গঠন করা। এস, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই, এবং প্রত্যেকে মানব সমাজের কল্যাণ ও শাস্তির জন্য আমাদের আদর্শের প্রচার করি।"

রাসবিহারী এই উক্তির মধ্যে তিনটা বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন। প্রথম, এই দিতীয় সমিতির আবশ্যকতা কোথায়; দিতীয়, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির আবশ্যকতা; তৃতীয়, প্রকাবদ্ধ হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। ভগবান বুদ্ধের বাণীর সহিত মিলাইয়া দেখ—'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সজ্বং শরণং গচ্ছামি'। সেই একই কথা শুধু ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রূপ। শুধু অহিংসা নয়, চাই বিশ্বাস, চাই প্রীতির ডোর, চাই প্রকাবদ্ধ হওয়া, সর্বশেষে চাই আত্মোৎসর্গ।

অল্প দিনের মধ্যে রাসবিহারী জাপান প্রবাসী সকল ভারতীয়ের পথ প্রদর্শক নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল ভারতীয়কে লইয়া তিনি জাপানে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটী'র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩১ সাল হইতে রাসবিহারী প্রতি বংসরই ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস পালন করিতেন। নিখিল ভারত জাতীয় সভার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া সঙ্কলিত বিষয়-বিবরণী ভার-যোগে ভারতীয় জাতীয় সভাকে জ্ঞাত করিতেন।

# ভারতের অভস্তারস্থ রাজনৈতিক অবস্থা—মহান্ধা গান্ধীর নেতৃত্বে লবণ শুদ্ধের প্রতিবাদ

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যে নৃতন দমন-নীতি আরম্ভ হয়, ক্রমশঃই তাহার চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৮ সালে বাঙ্গলার প্রত্যেক ঘরে হাহাকার উঠিয়া গগন ভেদ করিতে থাকে। লাহোর বিদ্রোহের প্রতিশোধ **লই**বার জন্ম ১৯১৯ সালে ইংরাজ শাসন কর্ত্তপক্ষ জালিয়ানওয়ালা-বাগে আবালবুদ্ধবনিতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। মেদিনীপুরের লোমহর্ষক নারীধর্ষণ ও লুগ্ঠন ইংরাজ শাসনের আর এক বক্ষরঞ্জিত অধাায়। ভারতের এই সময়ের ইতিহাস ইংরাজ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় এরূপ কলঙ্কিত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ইংরাজ জয়স্তস্ত একত্রিত করিয়া একটীর উপর আর একটী দণ্ডায়মান করিয়া সর্ক্রোপরি যদি ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল স্থাপিত করা হয়, উক্ত ইংরাজ অত্যাচারের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট তাহাও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। পবিত্র রোমান রাজ্যের একটী কীর্ত্তিও আজ দাঁড়াইয়া নাই, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপ্রাসাদ আজ নিশ্চিক্ত; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড একদিন বিলয় হইবে, কিন্তু ইংরাজের অত্যাচারের ইতিহাস মানব-স্মৃতি হ'ইতে কোন দিনই বিলুপ্ত হ'ইবে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৮০৫-১৯০৫ ইংরাজ আইন সংস্কারের যুগ, ১৯০৫-১৯১৬ স্বায়ত্বশাসনের যুগ, ১৯১৭-২১ হোমকলের যুগ।

১৯২০-২১ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯২০ সালে তিনি বিপ্লবকে এক নৃতন রূপ দিলেন,—অহিংদা অসহযোগ। জনসাধারণ অহিংদা বুঝিল না; বৃঝিল অসহযোগ। এ পথের কাঠিন্স তত তীব্র বলিয়া মনে হইল না। জনসাধারণ আকৃষ্ট হইয়া, কেহ আংশিকভাবে, কেহ বা পূর্ণভাবে অসহযোগ আরম্ভ করিলেন। জ্ঞালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ড তখনও তাঁহার। বিম্মৃত হন নাই। জনসাধারণের অন্তরে এক বিপুল ক্ষোভ গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল। রৌলট বিলের প্রতিবাদের জন্ম মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দেশ দিলেন সভ্যাগ্রহের। দলে দলে লোক গান্ধীর পতাকা তলে সমবেত হ'ইতে লাগিল। গান্ধী ঘোষণা করিলেন, ভারতের স্বাধীনতার জক্ম চাই এক কোটা অর্থ, বিশ লক্ষ চরকা ও জন-সাধারণের কংগ্রেসে যোগদান। গান্ধীঙ্কীর দাবী অচিরে পূর্ণ হইল। অল্প দিনের মধ্যেই অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় (passive) বাধায় পরিণত **रहेन** ।

১৯৩০ সালের ১লা জান্মারী প্রায় পনের হাজার জনতার সমক্ষে লাহোর কংগ্রেসে শ্রীগান্ধী ঘোষণা করিলেন—"ভারতের বাধীনতা সন্নিকট"। জনতা এই আশ্বাস বাণীতে উল্লসিত হইয়া মৃত্যু ত জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ২৬এ জ্ঞান্ময়ারী "স্বাধীনতা দিবস" বলিয়া ঘোষিত হইল। সমুদ্রের লবণাক্ত জ্বল হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার জ্বল্ঞ মহাত্মা ৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আহমেদাবাদ হইতে কাম্বে উপসাগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিযুবমণ্ডলে বিস্তৃত লবণাক্ত অমুরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতে জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত আইনদারা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। লবণ প্রস্তুত করণে যে বায়, তাহার ২৬০ গুণ কর লবণের উপর নির্দ্ধারিত! ভারতের শান্তিকামী নিরপরাধ জনসাধারণকে লুগুণের কি ঘুণ্য কোশল! ইহারই নাম শরীর উপাদানের উপর কর নির্দ্ধারিত করিয়া ব্যাপক হত্যার চেষ্টা ! বিভালয়ের বালকও জানে আদিতে জীবের জন্ম লবণাক্ত সমুদ্রে। প্রাণীতত্তবিৎ মাত্রেই জানেন, লবণ রক্তকণার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। খাছোর অন্তর্নিহিত লবণ অপস্ত করিলে প্রাণীজগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ভিটামিন বাতিরেকে মান্ত্রয় যে কয়েক দিন জীবিত থাকিতে পারে, সম্পূর্ণ লবণ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ততদিন জীবিত থাকিতে পারে না। লবণ, ভিটামিন হইতেও প্রয়োজনীয়। সমুদ্রের জলরাশি হইতে যদি লবণ আহরণ করা অপরাধ হয়, তবে বায়ু হইতে অমুজান গ্রহণ করাও অপরাধ। এরূপ অবৈধ, অকল্যাণকর নীতি-বহিভূতি আইন পৃথিবীর আর কোন দেশ কল্পনা করিতেও পারে নাই। মেসিনগান ও এটম বম হইতেও এ হত্যার অভিযান ভয়াবহ! মহাত্মা গান্ধী এই বিরাট হত্যার প্রতিবাদ করিলেন। যে আইন বলে ইংরাজ ২০০ বংসর ধরিয়া ত্বংস্থ নিপীড়িত ৪০ কোটা কৃষ্ণকায় মানবকে লুপ্তন করিতেছিল, তাহারই মূলে আঘাত করিলেন। অভি সাংঘাতিক আঘাত! অস্ত্র অভিযান নয়, নিরস্ত্র অভিযান! জগৎ মহাত্মা গান্ধীর এই স্থন্ম বিচার বৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত

হইল। ইংরাজ ক্ষিপ্ত হইয়া ৬০.০০ লোককে কারারুদ্ধ করিল। ১৯৩২ সালে লবণ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হইল। ১২০,০০০ লোক হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করিল। কে না, এই ব্যাপক হত্যা ও লুগ্ঠনের কথা প্রকাশিত হইলে লজ্জিত হইত ? কিন্ত ইংরাজ লজ্জিত হয় নাই ! তাহার ধ্বংস ও লুঠন নীতি পূর্ব্ববং বলবং রহিল। জনসাধারণের এই জাগরণে বাধা দিবার জন্ম ইংরাজ যতপ্রকার দমন-অস্ত্র সম্ভব সকলই প্রয়োগ করিল। স্থবির, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অনেকেই ইংরাজের মুদগরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, দেশপ্রাণ কবিগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'ইল, বহু গ্রাম্য শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী গুলির আঘাতে নিহত হইল। কিন্তু জাতির স্বাধীনতার অগ্রগমন স্থগিত হ'ইল না। অহিংসা ও নীরব সত্যাগ্রহের নিকট ইংরাজের রাজশক্তি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিল। এ অহিংসা শুধু ভাবপ্রবণতা প্রস্ত নহে, বাতুলতা নহে—এ অহিংসা হৃদয়োখিত তুর্জ্বয় শক্তি, বজ্রতুল্য কঠিন।

১৯৩০ সালের মহাত্মাজীর পূর্ণ স্বরাজ দাবীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ
হইয়া ভারতের আর এক প্রাক্তনে মৃষ্টিমেয় বিপ্লবীর দ্বারা স্বাধীনতা
লাভের জন্ম যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার বিশেষত্ব ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমূল্য। চট্টগ্রাম অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্ম স্বাধীন হইয়াছিল। এ আত্মবলি-যজ্জের প্রধান
হোতা ছিলেন স্থাকান্ত সেন। তাঁহার তন্ত্রধারক ছিলেন
অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জন। এই যজ্ঞে প্রথম

অংশ গ্রহণ করিলেন ভারতীয় নারী। শ্রীমতী প্রীতিলতা ও
সুহাসিনী দেবী এ যজ্ঞে বিরাট অংশগ্রহণ করিয়া ভারতীয়
স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় নারীর স্থান কোথায় তাহার
নিদর্শন দিয়াছেন। চট্টগ্রাম ইতিহাস এ পুস্তকের আলোচ্য
নয় তাই উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

## ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রের সম্পাদককে রাসবিহারীর পত্র

জাপান রাজধানী টোকিও হইতে রাসবিহারী উক্ত সম্পাদককে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে একখানি পত্র লেখেন। পত্রথানির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভারতের নেতৃরুদ্দ যখন হোমরুল পাইবার আশায় উৎফল্ল, তখন রাসবিহারী যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের অক্সান্ত কংগ্রেস কর্ম্মী ১৯৪২ সালে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বিশ বংসরের পর ভারতের রাজনীতিজ্ঞ কর্মীরুল এই সতর্কবাণী অনুধাবন করিতে ও তদানুযায়ী কর্ম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আদর্শ ও লক্ষ্য এক হইলেও রাসবিহারী ও কংগ্রেস একই পথে অগ্রসর হন নাই—এই ফুই পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পত্রপাঠে রাসবিহারীর বিচারবৃদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিভে পারা যায় না। শ্রীস্মভাষচন্দ্রও এই সতর্কবাণীর সত্যমর্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন ১৯৩৯ সালের পরে; যাহার ফলে ঞ্জীস্থভাষের সহিত গান্ধীপ্রমূখ কংগ্রেস কর্ম্মীগণের মত বিরোধ ঘটিয়াছিল এবং অগ্রবর্ত্তীদলের ( Forward Block এর ) সৃষ্টি

হইয়াছিল। এই পত্রে আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, দীর্ঘদিন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং জ্বাপানী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা একদিনও বিস্মৃত হন নাই। পত্রটী উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি জাপানে নির্বাসিত একজন ভারতীয় মাত্র। আপনার সহিত অথবা অক্যান্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত আমার মত নগন্ত এক ব্যক্তির তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া ঔন্ধত্যের পরিচয় কি না ঠিক বৃঞ্জিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনারা সকলেই বহুসময় বায় করিয়া ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ইংরাজ লেথকগণ লিখিত রাজনীতি ও দর্শন আয়ত্ত করিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। আমিও ভারতবাসী এবং অতীতে নিজ পদ্ধতিতে স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে মাতৃভূমির সেবা করিয়াছি এবং ভবিদ্বতে করিবার আশা রাখি। তবে আমার পথ ভিয়। যাহা হউক, আমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিব তাহা বড়ই গুরুষপূর্ণ এবং তাহার স্পষ্ট উত্তর আমার নিকট অতীব শুলাবান।

১৯২২ সালের ৩রা অগষ্টের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায়,
আট্রেলিয়ার এক শ্রমিক পত্রিকা হইতে "স্বাধীন জ্বাতি
সমূহের মনোভাব" এক প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে
শাস্ত্রী মহাশয়ের দৌত্যের যথোচিত নিন্দা করা হয়। সেই
প্রবন্ধে মস্তব্য করা হয় যে, জনসাধারণের বিনা-অনুমতিতে
সৈক্যবন্দের ছারা শাসিত বৈদেশিক শাসনের অনুমোদন যে

ভারতীয় করে, তাহার প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকগণ অঞ্জন্ধ ও বিরক্তি প্রকাশ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আমি সম্ভ্রমের সহিত প্রশ্ন করিতেছি যে কোথাও কি এমন একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে যেখানে প্রজার অনুমতি লইয়া বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? হইলে, নিশ্চয়ই আপনার পত্রিকায় সেই উদাহরণ প্রকাশিত করিয়া ভারতবাসীদের তাহা জ্ঞাত করিবেন। কেবল মানুষই নয়, জীবজন্তু, উদ্ভিজ, সকলেরই সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্ম চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। এক-জনের উপর আর একজনের প্রভুষ অস্বাভাবিক ও মমুয়ের বিবেকবৃদ্ধি ও বিচারশক্তির পূর্ণ বিকাশের অস্তরায়। জগতের কোন জাতিই অপর জাতির দারা শাসিত হইতে চাহে না। ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিধি-বিগর্হিত। কেবল ইংরাজ লিখিত রাজনীতি-পুস্তকে দৃষ্ট হয়—"প্রজার অন্থমতিক্রমে বৈদেশিক শাসন"। পৃথিবীর আর কোন দেশ এরূপ কথা বলে না। হয় স্বাধীনতা, না হয় পরাধীনতা। তুইএর মধ্যবর্তী কোন কিছু অসম্ভব। যদি আপনি ও অক্সাক্ত ভারতীয় মাননীয় নেতাগণ প্রকৃতই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে দঢ প্রতিজ্ঞ তবে আপনারা ইংরাজের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ম প্রস্তুত হউন এবং সেই কথাই জন-সাধারণের নিকট প্রকাশিত করুন। আর যদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না হইয়া মাত্র বিজেভার নিকট হইতে ভারতীয়ের জন্ম কিছু সহদয় বাবহার লাভ ও সেইজন্ম

হোমরুলের প্রার্থনা অর্থাৎ ভারতবাদীর দাসত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা তাহা হইলেও কংগ্রেসের উচিত সে কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা। অস্বাভাবিক পস্থাবলম্বনে শুভ হইতে অশুভের আশঙ্কা অধিক যেমন প্রজার মতান্ত্সারে বৈদেশিক শাসনের অন্তুমোদন।

আমি এই বিষয়ে বহু মার্কিণ ও জ্বাপানী আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞের সহিত আলোচনা করিয়াছি। হোমরুল বা 'সাম্রাজ্যের তূল্য-অংশীদার' বাক্যের দ্বারা ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞরা কি বলিতে চান ও বুঝেন তাহা অমুধাবন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার পক্ষে সাম্রাজ্যের অভান্তরে থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, কারণ তাঁহারা সকলেই ইংরাজ-সন্তান অথবা ইংরাজ জাতিরই শাখা, তাঁহাদের সমাজ-নীতি, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, এবং কৃষ্টি সম্পূর্ণ এক। তাঁহারা যখন আমাদের সাম্রাজ্য বলেন, তখন তাঁহারা একটুও মিখ্যা বলেন না অথবা কোনপ্রকার অত্যুক্তি করেন না। ভারতের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারত তাঁহারা জয় করিয়াছেন, ভারত পরাধীন দেশ। ভারতের সমাজ, নীতি, ধর্ম, সংস্কার, ভাষা এবং কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের বৃটিশ সামাজ্যের মধ্যে অবস্থানের অভিপ্রায়ের অর্থ—পরাধীনতা ও দাসত্ব স্বীকার। স্বাধীনতা ও দাসত্ব একত্র থাকিতে পারে না। ভারত যদি স্বাধীনতা দাবী করিতে চাহে তবে তাহাকে রুটিশের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে। অবশ্য ভারত রটিশের সঙ্গে সন্ধীসূত্রে

আবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সে হবে সমানে সমানে সখ্য, তুই স্বাধীনদেশের মধ্যে মিত্রতা। ভারত যদি হোমরুল দাবী করে অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি থাকিয়া অংশীদার হইতে চাহে, তাহার অর্থ দাসত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।"

রাসবিহারীর এই পত্র স্থুস্পন্ট, তাঁহার উক্তি যুক্তিপূর্ণ ও তাঁহার মানসপটের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তাঁহার উক্তির মধ্যে কোথাও জটিলতা নাই, দান্তিকতা নাই, বাক্যের ঘূর্ণাবর্ত্ত নাই, মন্দচ্ছটা নাই। সমগ্র পত্রখানি প্রাক্তের জ্ঞানপ্রভায় বিকশিত। রাসবিহারী যখন এই পত্র রচনা করিতেছিলেন তখনও বৃটিশ গুপ্তচর তাঁহাকে হত্যা করিবার চেপ্তায় ফিরিতেছিল। রাসবিহারীর ফালয় তজ্জ্ম্ম কি ভীত বা বিচলিত বলিয়া মনে হয়? রাসবিহারীকে স্বার্থায়েষী ক্ষমতালোভী বলিয়া সন্দেহ হয়? মনে হয় কি রাসবিহারী জ্ঞাপানী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, জাপানের নিকট আত্মা ও সধর্ম বিক্রেয় করিয়াছেন? এ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য পরে পরিফ্রট হইবে।

#### ভারত জাপান সম্বন্ধ স্থাপন।

স্বদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাসবিহারী জাপানের রাজনীতি, ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে কারণ তখনও তাঁহার মনে জাপানের সহায়তা লাভ সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়া সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই।

রাসবিহারীর জাপান গমনের কয়েক বর্ষ পুর্বেব "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদক পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় জাপানের সাহায্য লাভ সম্ভব কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্ম তথায় গমন করেন। তিনি জাপান হইতে যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পট্ট জানাইয়া-ছিলেন—"জাপান ভারতের মিত্র নহে—শত্রু। জাপান ইংরাজের মিত্র এবং আবশ্যক হইলে ভারতে ইংরাজ রাজ্য রক্ষার্থে ইংরাজকে সর্ববিপ্রকারে সাহায্য করিবে। তাহার কারণ জাপান ভারতে ও অক্সত্র ইংরাজ সহায়তায় বাণিজ্য বিস্তারের জক্য উদগ্রীব।" কালীপ্রসন্ন দেশে ফিরিতে পারেন নাই। প্রত্যাবর্ত্তনকালে জাহাজেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রাসবিহারী দেশত্যাগ করিবার পুর্ব্বে একথা নিশ্চয়ই জানিতেন। তিনি তাই আলাপ আলোচনার পথ পরিত্যাগ করিয়। ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন। ভারত-জাপান সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার মানসে তিনি জাপানী ভাষা, ভাবধারা, কৃষ্টি ও মনোবিজ্ঞান ধৈর্য্যের সহিত অধ্যয়ন ও পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি লক্ষ্য করিলেন, জাপান স্বাধীন হইলেও ইউরোপীয় শক্তির তুলনায় তুর্বল। ইংরাজ ও মার্কিন অবিরত তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নানাপ্রকারে অপমান করিয়া থাকে। ইংরাজ ও আমেরিকার এই অপমান ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলেও জাপানের হাদয়ের অস্তস্থলে বিদ্বেষাগ্নি সভঙ প্রজ্জালিত থাকে। এক্ষেত্রে ভারতের প্রতি জাপানের আছো ও

সহামুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলে ভবিষ্যৎকালে ভারত ইংরাজ বিরোধে জাপানের সহায়তা লাভ অসম্ভব নহে। রাসবিহারী স্পষ্টই বৃঝিয়াছিলেন, ইংরাজ-জাপান বন্ধুত্ব ক্ষয়রোগাক্রাস্ত ; একদিন বিচ্ছেদ স্থনিশ্চিত—সে দিন নিকটেই হউক বা দুরেই হউক, তাঁহার জীবিতকালেই ঘটুক বা মৃত্যুর পরই ঘটুক। তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ—সে দৃষ্টি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত ভবিষ্যৎকালের অতল গর্ভ পর্যাম্ম নিরীক্ষণ করিতে পারিত। ভারতের আর একজন কর্মবীর বীর সাভারকার রাসবিহারীর সহিত গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যান্ত যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও ইন্দো-জাপান মৈত্রীর আবশ্যকতা অন্তভব করিয়াছিলেন। নেতাজী স্বভাষ 'ব্যাঙ্কক অধিবেশনে যে বার্ত্তা প্রেরণ করেন, তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভবিগ্যুতকালে তিনি রাসবিহারীর মতেরই প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান বো কানিওয়ারের" প্রতিষ্ঠাতা, "প্রেস এডভার্টাইজয়ের" সম্পাদক শ্রীনাথ প্রভৃতি অন্তান্ত ব্যক্তিও রাসবিহারীর মতাবলম্বী, সহচর ও সহধর্মী ছিলেন।

রাসবিহারী ভারতীয় রন্ধন শিল্প জাপানে প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ১৯৩৩ সালে "ভিলা এশিয়ান" নামে এক ভোজনালয় ছাপন করেন। তিনি ভারতীয় রন্ধন শিল্পে বিশেষ দক্ষ ছলেন। স্বয়ং ছাত্রাবাসের সমগ্র রন্ধনকার্য্য পরিদর্শন ফরিতেন এবং প্রতি রবিবারে ছাত্রদিগের সহিত একত্রে আহার থবং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস, ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিতেন। রহস্তালাপেও তাঁহারা বিরত হইতেন না।

#### কর্মবীর রাপ্রিহারী

এই ভোজনালয়ে ভারতীয় ও জাপানী উভয় মণ্ডলেরই তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। এই ভোজন আলয়ই জাপান ভারত সম্বন্ধের প্রথম ও প্রধান সোপান এবং সম্প্রীতি স্থাপনের অমুপম উপাদান হইয়াছিল। এইখানে তাঁহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া এ, কে, পাণ্ডে নামক এক যুবক রাসবিহারীর সহকারীরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। ১৯৮১ সাল পর্য্যস্ত তিনি এই আবাসে থাকিয়া নানা প্রকার সহায়তা করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যস্ত রাসবিহারীকে পরিত্যাগ করেন নাই।

এই সময়ে রাসবিহারী জাপানী বদ্ধুদের সহায়তায় "ভারত জাপান মৈত্রী" সজ্ব স্থাপন করেন। আজও বহু ভারতীয় ও নিপন এই সমিতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

রাসবিহারীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতার জ্বন্থ টোকিও বিশ্ববিত্যালয়ে ভারত ও পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিহাসের অধ্যাপক কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হন।

টোকিও বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ও রাসবিহারীর জ্বনৈক ছাত্র দ্রী হিজোকা গত বংসর ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লোকমুখে রাসবিহারীর জ্রাতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন—"রাসবিহারীর মুখনিঃস্ত জ্ঞাপানী ভাষা ছিল মধুর, স্থবিশ্বস্ত এবং গতিশীল। তাঁহার প্রাণম্পর্শী ভাষা, তাঁহার শাস্ত ও সংযত বক্তৃতাভলী শ্রোভাকে অচিরে মুগ্ধ করিয়া ভক্তে পরিণত করিত। সাধারণতঃ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভারত"। ভারতের বিষয় বক্তৃতা করিতে করিতে

তিনি আবেগভরে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, ভারত জাপান এককৃষ্টির হুই শাখা, স্থুতরাং ভারত জাপান মৈত্রী স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। তিনি কখন কখন ভারত ও জাপান ঐতিহাসিক যুগের কথা শুনাইতেন, কখন কখনও ভারত-জাপান-সম্বন্ধ দৃঢ করিবার জন্ম আকুল অমুরোধ করিতেন, কখন কখন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, কুষ্টি, ধর্মা, ভারতীয় ঐতিহাসিক যুগের বার্তা শুনাইতে শুনাইতে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, আবার আধুনিক ভারত ও ভারতীয়দের অত্যাচারিত তুঃখ দৈশ্য নিপীড়িত জীবনকাহিনী বলিতে বলিতে অশ্রু বিসৰ্জ্জন ,করিতেন আবার সমগ্র এশিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা লইয়া স্থদীর্ঘ বক্ততা করিতে করিতে জাপানকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইবার জম্ম অনুরোধ করিতেন। শুধু ছাত্রেরা নহে, জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জম্ম উদ্গ্রীব হইয়া উঠিত। শ্রোতৃরন্দ মুগ্ধ চিত্তে তাঁহার মুখ নিঃস্তত বাণী শুনিত। ফলে অনেকেই এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হইয়া অচিরে তাঁহার ভক্ত হইয়া সাহচর্য্যে আত্মনিয়োগ কবিতে।"

তিনি জাপানের বহু বিশ্ববিভালয়ের ও অস্থান্ত প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতার সভায় প্রবেশ লাভ করেন। তিনি কোরিয়াতেও বহু পরামর্শ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে রাসবিহারী কোরিয়া পরিদর্শন করেন। সেখানের গণ্যমান্ত ব্যক্তি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার অসাধারণ

ব্যক্তিহ, অনুপম স্বদেশামুরাগ, অত্যাচারীর দমন-কামনা, অমুপম সন্থদয়তা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত।

রাসবিহারীর কর্মোভ্যম ছিল অফুরস্ত। "জাপান ও জাপানী" নামক একটা জাতীয় পত্রিকায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। তিনি "নিউ এশিয়ার" সম্পাদক এবং "এশিয়ান রিভিউ" পত্রের অহাতম সম্পাদক ছিলেন। "নিউ এশিয়া" ইংরাজের রাজনীতি, ভারত শাসন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করিত।

১৯২২ সালে রাসবিহারী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও অক্সান্স বন্ধুদের নিয়মিতভাবে "এশিয়ান রিভিউ" পত্র পাঠাইতে থাকেন। এই পত্রে ইংরাজ রাজনীতির তীব্র সমালোচনায় ইংরাজ সরকার ভীত বা ক্রুক হইয়া ভারতে এই পত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ভারতে এই পত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও এই পত্র ও "নিউ এশিয়া" পূর্ব্ব-এশিয়ায় বিশেষ সমাদর লাভ করে।

শব্দই ব্রহ্ম, কিন্তু শব্দমাত্রই ব্রহ্ম নয়। বাক্সংযত আত্মশাসন পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ সাধকের বাক্য সমগ্র ব্রহ্মে তড়িং প্রবাহ স্বৃষ্টি করে। রাসবিহারীর লেখনীপ্রস্তুত শব্দ ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন ছিল। তাহার ফল ক্রমশংই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ভারতকে পূর্ব্ব-এশিয়ায় পরিচিত করিবার মানসে তিনি দশ বংসর লেখনী চালনা করিয়াছেন। জ্ঞাপানী ভাষায় ভারত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের হাস্তু পরিহাস, ভারতের প্রবচন ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি স্থন্দর পুস্তুক তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

এই পুস্তকগুলি জাপানের জনসাধারণে প্রচারিত হইয়া ভারতকে সমগ্র জাপানে পরিচিত করে। আজি ভারত স্বাধীন, আজি এই আজ্ম ভারত সেবকের রচনা ভারতের নরনারীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার দিন আসিয়াছে। তাঁহার এই রচনাগুলির মধ্যে কয়েকখানি ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও ইংরাজীতে অনুদিত হইবার সময় আসিয়াছে। প্রায় আট বংসর অতীত হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, প্রায় সাত বর্ষ হইল ভারত স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু তুঃখ ও লজ্জার বিষয়, অগ্লাপি তাঁহার যথায়থ স্মৃতিরক্ষা করিবার প্রয়োজন ভারতের কুত্রাপি হয় নাই-হইবার প্রস্তাবত নাই। জাপান সরকার ভারতের এই কৃতী সন্তানকে সর্কোচ্চ মানপত্র দিয়া তাঁহার ও ভারতের প্রতি প্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাসবিহারীকে স্মরণীয় করিবার জন্ম টোকিও নগরে তাঁহার সমাধি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কি করিয়াছি গ বাঙ্গালী নিজের স্থসস্তানের গৌরব রক্ষার্থে কি করিয়াছে ?

রাসবিহারী কর্তৃক জাপানী ভাষায় রচিত কতকগুলি পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| 5 1 | এশিয়ার বিপ্লবের চলচ্চিত্র | রচনা কাল  | १७५०         | সাল |
|-----|----------------------------|-----------|--------------|-----|
| २ । | ভারতের হাস্ত-পরিহাস        | 19        | <b>১৯৩</b> ৽ | 19  |
| 91  | উৎপীড়িত ভারত              | 29        | ১৯৩৩         | 20  |
| 8 I | ভারতের জন কাহিনী           | <b>10</b> | ১৯৩৫         | >>  |
| œ I | বিপ্লবী ভারত               | "         | 306          | 20  |

| ७।                                                       | নব এশিয়ার জয়                 | রচনা কাল     | १७६८           | সাল  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|------|--|--|--|
| 91                                                       | ভারতের দাবী                    | v            | १००८           | *    |  |  |  |
| <b>5</b> 1                                               | ভাগবত গীতা                     | "            | >>8°           | "    |  |  |  |
| ا ھ                                                      | ভারতের করুণ ইতিহাস             | "            | <b>১৯</b> 8২   | "    |  |  |  |
| 201                                                      | ভারত সম্বন্ধে বক্তব্য          | w            | ১৯৪২           | 29   |  |  |  |
| 221                                                      | স্বাধীন ভারতের প্রথম উষা       | "            | <b>\$</b> \$84 | >>   |  |  |  |
| ऽ२ ।                                                     | স্বাধীনতা সংগ্রাম              | 29           | ऽ৯8२           | 29   |  |  |  |
| 201                                                      | রামায়ণ                        | ,,           | <b>५</b> ८६८   | 29   |  |  |  |
| 781                                                      | ভারতবাসীর ভারত                 | <b>39</b>    | 7280           | ,,   |  |  |  |
| 301                                                      | শেষের গান ( রবীন্দ্রনাথের গানে | র অহুবাদ)    | ১৯৪৩           | ,    |  |  |  |
| <b>১</b> ७।                                              | বস্থর আবেদন                    | 10           | 7280           | 29   |  |  |  |
| রাসবিং                                                   | tারী ভারতে থাকিতেও সংবাদ-প     | াত্রে লিখিতে | <b>ठ</b> न ।   | রাস- |  |  |  |
| বিহারীর সকল পুস্তক এবং প্রবন্ধ একত্র করিয়া প্রকাশিত করা |                                |              |                |      |  |  |  |
| বাঞ্দীয়। তাঁহার রচনা যে জাতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ    |                                |              |                |      |  |  |  |
| সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।                        |                                |              |                |      |  |  |  |

## রাসবিহারীর একান্ত একাকীত্ব ও তীব্র মনোকণ্ঠ

আত্মীয় স্বজন, সূক্তং ও স্বদেশ হইতে দূরে দীর্ঘ বিশ বংসর
নির্বাসিত জীবন যাপন অতীব ক্লেশদায়ক। এ ক্লেশের পরিমাণ
মস্তিক দিয়া, বৃদ্ধি দিয়া বৃন্ধিবার চেষ্টা করিয়াও আমরা যথাযথ
অমুভব করিতে পারি না। কবির কথা—"বৃন্ধিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যা'রে।" রাসবিহারীও মামুষ ছিলেন,

তিনিও সময় সময় নিজ হংখ দৈন্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতন হইতেন। কেহ যদি বলেন, তবে তাঁহাতে আর আমাতে পার্থক্য কি ? বলিব, পার্থক্য বহু। তিনি হুংখ দৈন্তের মধ্যে সঙ্কল্লচ্যুত হন নাই কোন দিন। যদি তাঁহার হুংখ দৈশ্রে বোধ না থাকিত, তবে তাঁহাকে আমরা মান্তবের পর্য্যায় টানিয়া আনিতে পারিভাম না তবে তাঁহার কাহিনী রচনা করিয়া মান্তবকে শুনাইবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি মান্তব্য ছিলেন, মান্তবের হুংখ দৈশ্র দৌর্বল্য তাঁহারও ছিল কিন্তু তিনি আত্ম সংযম দ্বারা সকল দৌর্বল্য জয় করিয়া আদর্শে পৌছিবার জন্ম অবিরত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহন্ব, ইহাই তাঁহার আদর্শ —তিনি মহৎ, তিনি অন্তকরণীয়। দেবতাকে কে কবে অন্তকরণ করিতে পারিয়াছে ? যদি কেহ করিবার স্পর্দ্ধা রাথে, সে ধুইতা।

জাপানে উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঘোর হুর্দ্দিন দেখা দেয়। আবার সেই হুর্দ্দিনে বহু জাপানী তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহাযাও করিয়াছিলেন।

সেই ছদিনে ভোষিকোর স্থায় আদর্শ সহধর্মিণী লাভ করিয়া তিনি আত্মীয় বিরহ কথঞিং ভূলিতে পারিয়াছিলেন। স্থসময়ের উষার আলোকচ্ছটা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তোষিকো তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার উপর তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল স্ত্রী, পুত্র ও কম্মাকে বঙ্গভাষা শিখাইবেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া ভূলিবেন। তোষিকো বাঙ্গলা

শিথিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলার কৃষ্টি আয়ত্ত করিরার জন্ম সতত উদগ্রীব থাকিতেন। তোষিকোর মৃত্যুর পর পুত্র কন্সাকে বঙ্গ-ভাষা এবং বাঙ্গলার কৃষ্টি শিক্ষা দিবার জন্ম তিনি বাঙ্গলার সংবাদ পত্তে একজন বর্ষিয়সী বিজ্ঞমী বিধবা মহিলার জন্ম পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কিন্তু কোন মহিলাই এই কার্য্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার তুঃখ চিরদিন রহিয়া গিয়াছিল যে, তিনি পুত্র কন্মাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। সর্ব্বোপরি বাসনা—স্বদেশের মক্তি। তিনি অভীষ্টলাভ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পারিবারিক তুঃখ হইতেও এ তুঃখ তাঁহাকে অধিকতর মর্ম্মাস্তিক পীড়া প্রদান করিতেছিল। স্বদেশের মুক্তি যাঁহার ধ্যান জ্ঞান—যাঁহার জীবনের বীজ মন্ত্র,—সাধনার অমুপম অনুষ্ঠান— সেই আকাজ্ঞা অপূর্ণ রাখিয়া তিনি কিরূপে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন ? মর্মান্তিক ত্বঃখ কষ্ট সম্বেও তিনি ভগ্নোৎসাহ হন নাই। প্রাণপণে জন্মভূমির হুঃখমোচনে প্রয়াস করিতেন।

জাপানে ক্রমশঃ তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট হইবার স্থযোগ পাইয়াছে সেই বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। যে পুলিশ অধ্যক্ষ তাহাকে ধৃত করিবার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি পরে তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে এক নৈশ ভোজনে আমন্ত্রণ করেন। এই নৈশ ভোজনে সমগ্র অতিথিবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার সময় রাসবিহারী বলেন—

শুআট বংসর অজ্ঞাত বাস খুবই কষ্টকর। ে কিন্তু এই সময়টা ছিল ভবিদ্যুতের আশায় পূর্ব। বর্ত্তমানে ইন্দো জাপান মৈত্রী সম্বন্ধ গঠন করার জন্ম আপনাদের সকলকে ধন্মবাদ দিভেছি। সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজকের এই নিমন্ত্রণে আমাদের ছইটী বন্ধু শ্রীটোকোনাসি ও শ্রীইন্থ (ইহারা জাপানের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) উপস্থিত নাই। তাঁহারা আর ইহজগতে নাই। তাঁহাদের অভাব আমি সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিতেছি। এই অভাবের জন্ম আমার হৃদয় বড়ই ভারাক্রান্ত । ে শ

এই নৈশ ভোজের অল্পদিন পরেই রাসবিহারী তাঁহার শালকের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত কঠে বলিলেন— "জানো, আজ আমি পঞ্চাশে পদার্পণ করিয়াছি। এই পঞ্চাশ বংসরে আমি কি করিতে পারিলাম ? কিছুই পারিলাম না। আর কবে আমার স্বপ্ন সফল হবে ? হবে কি কোনদিন ? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার শক্তি কি আমার আছে ? কি করি আমি ? কি কর্ত্তব্য আমার ?·····"

রাসবিহারী অনর্গল বকিয়া চলিলেন। কি শোচনীয় মানসিক অবস্থা!

রাসবিহারী থামিলে এইয়ামু উত্তর দিলেন—"পঞ্চাশ বছর কভটুকু সময় ? কিছুই নয়। তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাও। ভাবাবেগ তোমার শোভা পায় না। ভাবাবেগে উত্তেজিত হইও না। সময় আদিবে। নিশ্চয়ই আসিবে।"

ইয়ামুর কঠে কে সান্ধনা বাণী ঢালিয়া দিল ? তোষিকো কি অন্তরালে থাকিয়া ইয়ামুকে এ ইক্সিত দিয়াছিলেন ? অথবা সেদিন ইয়ামুর কঠে ধ্বনিত হইয়াছিল অন্তরীক্ষবাসী দেবতার আশ্বাসবাণী! যাহা হউক সেদিন রাসবিহারীকে হাত ধরিয়া দাঁড় করাইবার প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন শ্রীইয়ামু। উপযুক্তা ভগ্নীর উপযুক্ত ভ্রাতা!

আরও একবার রাসবিহারী বড়ই কাতর ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পডেন। গ্রীম্মকাল, উত্তর জাপানের এক কলেজের পরামর্শ সভায় যোগদানের জন্ম রাসবিহারী ও অধ্যাপক ওহকাওয়া উত্তর জাপানে গিয়াছেন। পরামর্শ সভার অধিবেশনের পর একদিন দ্বিপ্রহরে হুই বন্ধুতে সমুদ্রবক্ষে এক ক্ষুদ্র নৌকায় চুপচাপ বসিয়াছিলেন। দূরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া উভয়ে বসিয়াছিলেন। সহসা রাসবিহারী কাঁদিয়া উঠিলেন. পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন—"উঃ কি নিঃসঙ্গ জীবন! ভগবান! কি নিঃসঙ্গ জীবন! ..........." রাসবিহারী নৌকার পাটাতনে পড়িয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ বংসরের নিঃসঙ্গ জীবনের কঠোরতা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এ কঠোর নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব কে কল্পনা করিতে পারে ? তাঁহাকে হয়ত সান্ত্রনা দিতে পারিত তোষিকো। হয়ত তিনি সান্ত্রনা পাইতেন যদি তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইত ৷ হয়ত ডিনি সান্ধনা পাইতেন স্বদেশে ফিরিয়া আপন বাল্য লীলাভূমির শাস্ত শ্রামল

শ্রী চক্ষুগোচর হইলে। তিনি ছর্দ্দশাগ্রস্ত, তাঁহার সাধের ভারত নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর !

# চীন জাপান যুদ্ধের প্রাক্কালে ও দিতীয় মহাযুদ্ধের অনতিপুর্বের।

১৯৩৭ সালে চীন জাপানে সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল। সংঘর্ষের মূলে মার্কিন স্বার্থ। চীনে মার্কিন ও নিপন সমভাবে শিল্পজাত জব্যের ব্যবসা করিতেছিল। মার্কিন ব্যবসায়ী এই ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হইবার মানসে চীন সরকারের উপর চাপ বর্দ্ধিত করিল। চীন জাপানকে ব্যবসাক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া নানা পন্থার আবিদ্ধার করিতে লাগিল। ফলে যে সংঘর্ষ বাধিল তাহা ক্রমশঃ বিপুল আকার ধারণ করিতে চলিল। মার্কিন তখন চীনের পশ্চাতে থাকিয়া চীনকে অস্ত্র সাহায্য করিতে লাগিল ও সঙ্গে সক্ষেত্র চীনের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারে সফলকাম হইল।

জাপানের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী শিক্ষিত সমাজ, পূর্ববতন অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য আক্রমণমূলক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া চীন ভ্খণ্ডে অবতরণ করিল। এ যুদ্ধে লক্ষ্যের বিষয় রণাগ্রহী নেতৃবর্গের ও সৈক্য-সমাজের মনোভাব ও নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন। সৈক্য-সমাজ ব্ঝিল না কেন তাহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপরের ভূখণ্ডে অবতরণ করিয়া ভাণ্ডবলীলায় মত্ত ইইয়াছে।

নেতৃগণ পাশ্চাত্য গুরুর নিকট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জস্ম বন্ধপরিকর। শস্ত্র শক্তির মোহে মুগ্ধ জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্ম পণ করিল। কিন্তু সর্বব্র কি পশুশক্তির জয় হয় ?

রাসবিহারী এই যুদ্ধের মধ্যে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি সুযোগ গ্রহণের জ্বন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। অভিরে তিনি ভারত স্বাধীনতা সজ্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৩০ জন ভারতীয় টোকিওর 'রেন বো' ভোজনালয়ে মিলিত হইলেন। এই সভায় যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইল, তাহা জাপানের প্রধান মন্ত্রী, চীনের রাষ্ট্রদৃত ও ভারতের কংগ্রেস সমিতিকে জ্ঞাত করা হইল।

রাসবিহারীর এশিয়া "এশিয়াবাসীর", "শ্বেতাঙ্গ নিজের দেশে ফিরিয়া যাউক", "আমাদের বিবাদ আমরা মীমাংশা করিব" প্রভৃতি বাণী জাপানে ও চীনে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার "ভারত স্বাধীনতা সজ্জ্য" প্রসারলাভ করিতে লাগিল। ২৮শে অক্টোবর ১৯৩৭ সালে টোকিওর সানকাইডোতে এশিয়াবাসী যুবকমগুলীর যে সম্মেলন হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, শ্রামবাসী, ইণ্ডোনেশিয়াবাসী, মঙ্গলিয়াবাসী ও আরবীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী জাপানের সর্বব্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বর্বত্র সভা আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম জাপান,

কোবে, টোবাটা, সিলোনস্কী, হাগী, য়ামাগুটী, ছকুকা ও ওকাহামা প্রভৃতি স্থানে রাসবিহারী সভা আহ্বান করেন। অবশেষে ১৮ই নভেম্বর তিনি কেওটোয় উপস্থিত হন। উত্তর জাপানের আরও অক্যান্ত স্থানে স্বীয় দল পুষ্টির জক্ত তিনি সচেষ্ট হন।

রাদবিহারীই প্রথম জগৎকে শুনাইলেন "এশিয়া এশিয়া-বাসীর।" এই নৃতন বাণীর অন্তর্নিহিত বীজ্বমন্ত্র সমগ্র জাপানকে কম্পিত করিল, সমগ্র পূর্বব এশিয়াবাসী এ বাণীর দ্বারা উদ্বেলিত হইল। যে শুভ মুহূর্ত্তের জন্ম তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, এতদিনে বুঝি সেই চির আকাজ্জিত দিবস আগত। তিনি প্রচারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে মার্কিন প্রভূষাধীন চিয়াং কাইসেকের চীন সরকার চুংকিং এ সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। জাপান জনসাধারণ ও রাষ্ট্রপতিরা "এশিয়া এশিয়া বাসীর" বাণীতে সাড়া দিল ও এশিয়ার প্রাধান্ত রক্ষার জন্ত বদ্ধপরিকর হইল। ওয়ামসিন-ডইএর চীনও এই বাণী সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিল। ভারতে শ্রীস্থভাষচন্দ্র কংগ্রেসে গর্জিয়া উঠিলেন—"আমাদের শেষ প্রস্তাব বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা হউক।"

এই সময় হিন্দু মহাসভার সেহায়তায় রাসবিহারীর সহিত ভারতের যোগ স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ পর্য্যস্ত বীর সাভারকার ভারতে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। ঠিক এই সময়ে রাসবিহারীও জাপানস্থিত হিন্দু-মহাসভার সভাপতিছ

করেন। জাপান যুদ্ধে অবতরণ করিবার পূর্ব্ব পর্যান্ত উভয় দেশকর্মীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ছিল। রাসবিহারীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, জাপানে হিন্দু মন্দির স্থাপন করা। এইদিকে তিনি বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যান্ত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ আলস্থ নহে, ইহার কারণ অস্থা গুরুতর কার্য্যে তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সাভারকারের সহিত নেতাজী সাভারকার ভবনে সাক্ষাৎ করিলে সাভারকার নেতাজীকে রাসবিহারীর এক পত্র দেখাইয়া বলেন "আপনি কোন প্রকারে দেশের বাহিরে চলিয়া যান। সেখানে শত্রু হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈশ্য লইয়া এক সেনাদল গঠন করুন ও রাসবিহারীর সহিত একযোগে কার্য্য করুন। অবশ্য দেশের বাহিরে গমন বড়ই বিপজ্জনক, কিন্তু মহৎকর্শ্মে মহতী বিপদের সম্মুখীন হইতেই হয়।" অচির ভবিয়্যতে নেতাজী সাভারকার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। যুদ্ধ ঘোষণা হইবার বহুপূর্বেই ভারতীয় কংগ্রেস ভারতকে কোন ইউরোপীয় যুদ্ধে পূর্ব্বোক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যোগ দিতে দিবেন না বলিয়া স্থির করেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে কংগ্রেস জানিতে চাহিলেন—"এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? ভারতের সহিত যুদ্ধের সংস্রব কি? ভারত স্পষ্ট শুনিতে চাহে ভারত সংশ্বে ইংরাজের মতামত; কোন প্রকার স্তোক বাক্য

শুনিতে ভারত প্রস্তুত নহে।" রটিশ সরকার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগোর প্রস্তাব পাঠে কংগ্রেস ব্ঝিলেন, ভারতের হস্তেক্ষমতা প্রদান করিতে বা ভারতে প্রজাতস্ত্র স্থাপন করিতে বৃটিশ সরকার আদৌ প্রস্তুত নহেন। কংগ্রেস মন্ত্রীরা প্রতিবাদে মন্ত্রীষ ত্যাগ করিলেন। ১লা জুন ১৯৪০ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতার সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করিলেন। তাহার প্রস্তাবের মূল কথা—ইংরাজ অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার না করিলে সহযোগিতা অসম্ভব। প্রত্যুত্তরে আগষ্ট ১৯৪০ সালে রাজপ্রতিনিধি কংগ্রেসের নিকট এক প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব এতই অসঙ্গত যে, কংগ্রেস সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাথান করিলেন। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী আংশিকভাবে সত্যাগ্রহ করিলেন। এ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল বাক-স্বাধীনতা লাভ ও নৈতিক প্রতিবাদ।

এদিকে জাপানের চীন আক্রমণকে ভারতীয় নেতাগণ স্কুচক্ষে দেখিলেন না। তাঁহারা এই আক্রমণকে জাপানের রাজ্যলোভ অনুমান করিয়া ঘোর অসস্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্ঝিলেন না, চিয়াংকাইসেক মার্কিন ক্রীড়নক মাত্র, স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া প্রজার স্বার্থ মার্কিনের হস্তে বলি দিতেছেন। মার্কিন প্রচারেও চিয়াংকাইসেকের চীৎকারে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতীয় নেতারা জাপানের ভীত্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। কবি রবীজ্ঞনাথ পর্যান্ত ইংরাজ ও মার্কিনের হুরভিসন্ধি ব্ঝিতে না পারিয়া সরাসরি

জ্ঞাপানের নীতিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় বণিক সমাজ তাঁহার পদান্ধ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী ও শ্রী আনন্দমোহন সহায় ভারতের জাপান বিরোধী মনোভাবের জন্ম ভং সিত হইতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাসবিহারী রবীন্দ্রনাথকে জাপানে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন সাক্ষাৎ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ জাপানের নীতি বৃঝিতে পারিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না। রাসবিহারী বিপুল বাধার সম্মুখীন হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া দন্তে দন্ত নিম্পেষিত করিয়া এই বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময় বিপ্লববাদী মত প্রকাশ করিবার জন্ম কর্মবীর শ্রী স্থভাষচন্দ্র প্রথমে কলিকাতায় কারাক্ষন্ধ ও পরে স্বগৃহে আবদ্ধ হন। এই জনপ্রিয় পুরুষ-সিংহকে আবদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট রাখিতে পারে ইংরাজের সে ক্ষমতা ছিল না। তিনি ইংরাজ গুপ্ত-চরের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া জার্মাণীতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি অবিরত বৃটিশ সরকারকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি জামুয়ারী ১৯৪১ সালে সেচ্ছাসেবী ভারতীয় সৈন্ম ছারা স্বাধীনতার জন্ম ভারত আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। ভারত সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিল।

# দিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের অবতরণ ও রাসবিহারী

৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল এক ঐতিহাসিক শ্মরণীয় দিন। ঐদিন জাপান, ইঙ্গ-মার্কিন বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই

সঙ্গে ভারতের ইতিহাসেও এক নৃতন অধ্যায়ের স্টুচনা হয়। জাপানী নো ও বিমানবহর পার্লহারবার আক্রমণ করিয়া প্রশাস্ত মহাসাগরীয় মার্কিন নোবহর পঙ্গু করিয়া দেয় ও অবিলম্বে জাপানী সৈতা মালয়ে অবতরণ করে।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে সহায়, দেশপাণ্ডে, পাণ্ডে, গুপু, লিঙ্গম, রামমূর্ত্তি, জেসা সেন, নারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া রাসবিহারী জাপান প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এক সমিতি গঠন করেন।

১৫ই জানুরারী ১৯৪২ সালে এশিয়া হইতে ইঙ্গ-মার্কিনকে বিতাড়িত করিবার মানসে টোকিওতে রাসবিহারী "এশিয়ান ইণ্টার স্থাশনাল কন্ফারেন্সের" উদ্বোধন করিলেন। ২৪শে জানুয়ারী ওসাকাতে রাসবিহারীর চেষ্টায় এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

শ্রী টোয়ামা রাসবিহারীকে জাপানী সমর কার্য্যালয়ের প্রধান সৈক্যাধ্যক্ষের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। মেজর হুজিওয়ারার "ভারতীয় দ্বারা জাতীয় বাহিনী" গঠনের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। জাপানী সমর দপ্তরের অন্থরোধে রাসবিহারী নিজের 'পরিকল্পনা' তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহার পরিকল্পনায় ছিল ফুইটী কথা—

প্রথম-মালয়ে অবিলম্বে ভারতীয় বাহিনী গঠন করা।

দ্বিতীয়—এশিয়ায় সমগ্র নির্ব্বাসিত ও প্রবাসী ভারতীয়ের সাহায্যে একটী শক্তিশালী রাজনৈতিক সমিতি গঠন করা।

দীর্ঘ আলোচনা, বাদাতুবাদ ও পত্তের আদান প্রদানের পর রাসবিহারীর পরিকল্পনা গৃহীত হয় ও রাসবিহারী ভারতীয় স্বাধীনতা

সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করেন।
এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন—
"আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিব। আমরা জাপানের
ক্রৌড়নক বা পুত্তলী নহি। জাপান সমর দপ্তরের সহিত আমরা
সহযোগিতা রক্ষা করিব বটে, কিন্তু ভারত-স্বাধীনতা-সজ্বের
কার্য্যে জাপান কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী ভোজো ঘোষণা করিলেন "ভারত নিষ্ঠুর অত্যাচারী ইংরাজের হস্ত হইতে ক্রুমশঃ মুক্তি লাভ করিতেছে, এবং আমাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া রহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া স্থাপনের জন্ম অগ্রণী হইয়াছে। জাপানও আশা করে, অবিলম্বে ভারত স্বীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। ভারতীয়দের স্বদেশ উদ্ধারের কার্য্যে জাপান যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।"

রাসবিহারীর উক্তি ও জাপানের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা, উভয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বাধীন দেশের মন্ত্রীর দ্বায়িত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও মহৎ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত তিনি লক্ষ্য করেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন, কিন্তু সহসা কোন দায়িত্বহীন বিরতি দিয়া বসেন না। তিনি জাপান জনসাধারণের মনোভাব ও সঙ্কল্প এবং জাপানের শক্তি সম্পূর্ণ নির্ণয় করিয়াই উপরোক্ত ঘোষণা দিয়াছিলেন। তাঁহার ঘোষণায় কোথাও জ্বটিলতা নাই, কথার কৃচক্রে ও ঘুর্ণাবর্ত্ত নাই। রাসবিহারীর উক্তিও সরল কিন্তু সবল। আমরা পরবর্ত্তীকালে দেখিব, এই রাসবিহারীকে মোহন

দিং স্বীয় স্বার্থে কি মিদ মিলন তুলিকায় চিত্রিত করিবার প্রয়ান পাইয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ দোষস্থালনের বার্থ চেষ্টা করিতে গিয়া এই মহান চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন নাই। যে মহান, তাহাকে থর্ব করিবার চেষ্টা করিলে মহান থর্ব হয় না। তাহার মহত্ব ফুটিয়া উঠে, যে ক্ষুদ্র সে আরও থর্ব হইয়া পড়ে। রাসবিহারীর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিয়ৎ একই স্ত্রে গ্রথিত ও একই বর্ণে রঞ্জিত।

# প্রবাসী ভারতীয়দের মহাসভা

ঘটনা স্রোত ক্রত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ের প্রত্যেক দিন জগৎ আকুল উত্তেজনায় যাপন করিতে লাগিল। সকলেরই মুথে একই কথা—তার পর কি? ভারতই কেবল এ সংবাদ হইতে বঞ্চিত ছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালে সান্নো ভোজনালয়ে সাংবাদিক পরিষদে রাসবিহারী যে বিবৃতি দান করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য! সেই বিবৃতি উদ্ধৃত হুইল—

<sup>4</sup>ভারতবাসী ভ্রাতুরুল।

গত একশত বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতের অভাস্তরে ও বাহিরে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভারত সহস্র সহস্র নম্মনারী বলি দিয়াছে। অস্ত্রাভাবে আজও আমরা লক্ষ্যে উপনীত হুইতে পারি নাই। "এশিয়া এশিয়াবাসীর" এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জম্ম আজ জাপান ব্যগ্র। আমাদের এই স্থবর্ণ স্থযোগ।

এস আমার ভারতীয় ভাই সকল। এস, আমরা সকলে একত্রে ইংরাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করি।

এস ভারতের সকল ভাই! এস আমরা সকলে একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে, ঐক্যবদ্ধ হইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হই। পুরুষোত্তম প্রীকৃষ্ণের নিস্কাম কর্ম প্রেরণা, ভগবান বুদ্ধের নিঃস্বার্থ প্রেম, ইসলাম কথিত ভগবং বিশ্বাস, গুরু গোবিন্দ ও শিবাজীর উজ্জ্বল উপদেশ ও আদর্শ এবং মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ অসীম শক্তি বলে আমাদের লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করুক।

বৃটিশ সৈক্সভুক্ত যে সব ভারতীয় সৈক্স জাপানের হস্তে পতিত হইয়াছিল তাহার। দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরাজের শক্তির বিরুদ্ধে হংকং এবং মালয়ে যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সহসা-জাগ্রত স্বদেশ প্রেম আমাদের অভিভূত ও মুগ্ধ করিয়াছে। এস সব! ভারতের মুক্তি সাধনের জন্ম আমাদের সহিত যোগ দাও। জানিও ভারতবর্ষ ভারতীয়দেরই।"

রাসবিহারীর এই বাণী—এই প্রাণোচছ, াস্—সংক্ষিপ্ত হইলেও
কি গুরু গন্তীর! কোপাও ভাবাবেগ নাই, একটাও অবান্তর শব্দ
যোজনা নাই, অথচ সমগ্রবাণী যেন অক্ষর মন্ত্রবীজ্ঞ! এ বাণী হিন্দু,
মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ সকলকে
মাতৃ সেবার জন্ম আহ্বান করিয়াছে। এ বাণী প্রত্যেক ভারতীয়কে
জানাইয়াছে—"এসেছে সময়", "হয়েছে সময়।" এস সকলে
আত্মাছতি দাও, পশ্চাতে দেখিওনা, পার্শ্বে কি আছে লক্ষ্য

করিও না, শুভ অশুভ বিবেচনা করিও না, মৃক্তি কি পীড়ন ভাবিও না। এস, সম্মুখে অগ্রসর হও! যজ্ঞ লগ্ন উপস্থিত, এস একত্রে আত্মবলি দিই।

এবাণীর আকুল আহ্বান মেঘ মন্দ্রের মত প্রস্তর প্রাচীর ও কদ্ম দার ভেদ করিয়া নিজামগ্র মানব-হৃদয় স্পন্দিত করে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের 'নিঝ'রের' মত সহসা রবির করে চমকিত হইয়া, মানব সকল বাধা, সকল বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আকুল আবেগে ছুটিয়া বাহির হইতে চায়।

রাসবিহারীর বাণী বেতার সাহায্যে দেবমুখ নিঃস্ত আকাশবাণীর মত এশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ছড়াইয়া
পড়িল। এশিয়ার দূর দ্রান্তর প্রদেশ হইতে ভারতীয় কর্মীবৃন্দ
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেনস লিগের প্রধান কেল্রে সমবেত হইতে
লাগিলেন।

# রোগশ্য্যায় শায়িত টোয়ামার সহিত রাসবিহারীর সাক্ষাৎ

১৯৪২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাদবিহারীর জীবনে এক শুভদিন। রাদবিহারী কার্যাক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্বেব গুরুর আশীব লইতে গিয়াছিলেন এইদিন। নায়ার দেশপাণ্ডে ও লিঙ্গম সমভিব্যাহারে রাদবিহারী জ্রী টোয়ামার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রোগ-শয্যায় শায়িত। রাসবিহারী ভাঁহার সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রী টোয়ামা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, আনুষ্ঠানিক বস্ত্র 'হারোই' ও 'হাকামা' পরিধান করিয়া রাসবিহারী ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে শয়ন গৃহে রোগ-শয্যার পার্শ্বে আহ্বান করিলেন। রাসবিহারী শ্রেদ্ধার সহিত শ্রী টোয়ামাকে জাপানী প্রথায় প্রণাম করিলেন। পরে অশ্রুসিক্ত চক্ষে বলিলেন "গুরুদ্বে আপনাকে অসংখ্য প্রণাম! এতদিন পরে আকাজ্যিত সময় উপস্থিত।"

শ্রী টোয়ামা উৎসাহভরা দৃষ্টিতে রাসবিহারীকে দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "হাঁ! অনেক দিন পরে! এতদিন ভারতের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই ছিল! এতদিন পরে সে স্বপ্ন বাস্তবরূপ ধারণ করিতেছে! আমার বয়স এখন ৮৮ বংসর। জীবনদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায়। কিন্তু বড় আশা, মৃত্যুর পূর্বে তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়া যাই। বড় আশা, বড় অভিলাফ "" বৃদ্ধের রোগদীর্ণ আবেগ আকুল কণ্ঠস্বর মধ্যপথে থামিয়া গেল, নয়নকোলে ছুইবিন্দু মুক্তা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

উভয়ের অন্তরাকাশে ভাসিয়া উঠিল—অতীত সাতাশ বর্ষের দীর্ঘ স্মৃতি। ভাসিয়া উঠিল—সেই দিনের কথা, যে দিন ২৯ বংসর বয়স্ক এক ভারতীয় যুবক বড়ই বিপন্ন হইয়া শ্রী টোয়ামার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল; ভাসিয়া উঠিল—সেই দিন যে দিন শ্রী টোয়ামার ও শ্রী সোমার সহায়তায় পুলিশকে কাঁকি দিয়া রাসবিহারীর আত্মগোপন; ভাসিয়া উঠিল—এক কিশোরীর অপুর্বব আত্মদান। সাতাশ বংসরের ঘটনা-স্রোত উভয়ের নয়ন-

সম্মুখে চলচ্চিত্রের স্থায় প্রভাব বিস্তার পূর্বক অপসারিত হইতে লাগিল। কত আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহের অবস্থান অতিক্রম করিয়া বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের স্মৃতিপটে তাহাই উদয় হইতে লাগিল।

দীর্ঘ সাতাশ বর্ধ ধরিয়া সারথীত্ব করিয়া শিশ্বের জয় অভিযান ও জয়কীতি দেখিবার জন্ম গুরু অধীর, আকুল, ব্যাকুল। এ চিত্র অতি মধুর! কর্ম্মে অবতরণ করিবার পূর্বেব গুরু সম্মুখে আবার খীয় সঙ্কল্প শ্বরণ করিয়া রাসবিহারী প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার পর কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

রাসবিহারীর অধীনে সকল প্রবাসী ভারতীয় 'ভারত স্বাধীনতা সংঘের' পতাকাতলে একত্রিত হইতে লাগিল।

# ক্রীন্সের দেতিয় ও রাসবিহারীর হুষ্কার

যুদ্ধে জাপানের পুনঃ পুনঃ জয়ে বৃটিশ সরকার বিচলিত, কংগ্রেস প্রবৃদ্ধ ভারতের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা করিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। নানারূপ কৌশল অবলম্বন করা সন্থেও ভারতের জনসাধারণ ম্বেচ্ছায় যুদ্ধ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিতে বিমুখ। এ দিকে জাপান ভারতের সিংহছার সিঙ্গাপুরের সম্মুখীন। অতএব শীভ্র একটা নিষ্পত্তি একান্ত প্রয়োজন। ১১ই মার্চ, ১৯৪২ সাল বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার যুদ্ধ পরিষদের সদস্য মিঃ ক্রীক্স এক নৃতন প্রস্তাব লইয়া অবিলম্বে ভারতে পৌছিবেন ও এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ

ব্যাখ্যা করিয়া বৃঝাইয়া দিবেন। ক্রীপ্স ২২শে মার্চ ভারতে পদার্পন করেন ও ১৩ই এপ্রিল ভারত ত্যাগ করেন।

ঐ দিনই চার্চিলের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বার্লিন বেতারকেন্দ্র হইতে শ্রীস্থভাষচন্দ্রের হুঙ্কার শ্রুত হইল। তিনি আবেগময়ী ভাষায় ইংরাজ-শাসনের সমালোচনা করিয়া ক্রীপ্সের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য লইয়া এক বৃহৎ ভাষণ দান করিলেন। ক্রীপ্স প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত গুপু চাতুরীর কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-বর্ষকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইতে নিষেধ করিলেন।

ঐ দিনই টোকিও বেতার কেন্দ্র হইতে রাসবিহারীর বজ্রগম্ভীর গুরুগর্জ্জন শ্রুত হইল। জাতীয়তাবাদের অগ্রণী শ্রীঅরবিন্দকে সম্বর্জনা করিয়া তিনি বলেন—

"স্বাধীন ভারত স্বীয় অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শ প্রচার দ্বারা জগতের সেবা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন। আজ অরবিন্দের ভারতবর্ষের মৃক্তি-সাধনায় নেতৃত্ব করিবার সময় আসিয়াছে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রকাশ্যভাবে এই মৃক্তি-সাধনায় যোগদান করা তাঁহার কর্ত্তবা। মনে রাখিতে হইবে ভারতীয়ের জন্মই ভারত, এশিয়াবাসীর জন্ম এশিয়া।"

ইহারই হুই দিন পরে ১৩ই মার্চ তিনি গান্ধীজ্ঞীকে অভিনন্দিত ক্রিয়া টোকিও বেভার কেন্দ্র হইতে বলেন—

"আপনি সত্যাগ্রহ নীতি প্রচার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইরাছেন।

আজ আপনি ভারতের নীতিশাস্ত্র কথিত সত্যের প্রতীক। এই সত্যাগ্রহ-নীতি দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধুদ্ধ করিবার জন্ম ভারতের স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই পূর্ব্ব এশিয়ার যাবতীয় জাতির সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধে সহযোগিতা করিবার সঙ্গল্প আমি গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন জয় যুক্ত হই। আমি ব্ঝিয়াছি গীতার নিস্কাম কর্ম্ম-যোগের সহিত আপনার সত্যাগ্রহ ধর্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।"

১৬ই মার্চ রাসবিহারী সমগ্র জাতি ও নেতৃর্ন্দকে ক্রীপ্স প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্ম এক বক্তৃতা করেন। তিনি এই ভাষণে ইংরাজের পররাজ্য-লোলুপতা, নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গত মহাযুদ্ধে ভারত ইংরাজকে নানারূপ সহায়তা করিয়াও ফলস্বরূপ পাইয়াছিল, জালিওয়ানওয়ালাবাগের অমান্থবিক অত্যাচার! তিনি বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনোলুখ বলিয়াই ক্রীপ্স প্রস্তাব এবং সে প্রস্তাবও চাতৃরী পূর্ণ, অভএব জাতি ও জাতীয় নেতারা যেন ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ঐ দিনই রাসবিহারী মহম্মদ আলি জিল্লাকে অন্ত বিরোধে শক্তি ক্ষয় না করিয়া পূর্বের মত কংগ্রেসের সহিত একযোগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িবার জ্বন্থ সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—"ধর্মা ও রাষ্ট্র বিভিন্ন বস্তু। নিজ নিজ ধর্মামত রক্ষা ও পালন করিয়াও একভাবদ্ধ হইয়া একত্রে স্বদেশের সেবা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।"

১৮ই মার্চ তিনি পণ্ডিত জ্বহরলালকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন "পতনোমুখ অত্যাচারী র্টিশের সঙ্গে সহযোগিতা অতি অসঙ্গত। পণ্ডিতজীরই কথা—স্বাধীনতা নিজবলেই অর্জ্জন করিতে হয়। ভিক্ষালক স্বাধীনতা পরাধীনতারই নামান্তর।" তিনি পণ্ডিতজীকে ক্রীপ্স প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার জন্ম সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ করিয়া বলেন "ভারত যদি ইংরাজের সহায়তা করে, তাহা হইলে ভারতকে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখা অসম্ভব, কারণ জাপান ভারত আক্রমণ করিতে বাধা হইতে পারে।"

২ > শে মার্চ রাসবিহারী বীর সাভারকারকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন "ইংলণ্ডের শত্রু ভারতের মিত্র, ইংলণ্ডের গ্রুংসময় ভারতের স্থান্সময়। এ কথা আমার নয় এ আপনারই কথার পুনরার্ত্তি। আপনারই নীতি অমুসারে জাপান আজ ভারতের মিত্র। এই জাপানের সহায়তায় পূর্বে এশিয়ায় সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়কে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করিবার উদ্যোগ করিতেছি। জাপানের হস্তে আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈম্মরা ফেছায় ভারত-মুক্তি সৈম্মদলে যোগদান করিতেছে। আশীর্বাদ করুন, যেন জয়য়্কু হৈই। প্রার্থনা করি, আপনারাও ক্রীক্তা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন ও ইংরাজের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের জন্ম প্রস্তুত হইবেন।"

ইহারই তিনদিন পরে ২৪শে মার্চ রাসবিহারী টোকিওর বেতার গৃহ হইতে কংগ্রেস সন্থাপতি মৌলনা আবুল কালাম আজাদকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—

"এই মহা সঙ্কটকালে ভারত যদি ইংরাজের সহিত যোগ দেয়,

তবে ভারতের বড়ই ছদ্দিন। ভারত যদি এই যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করে ও ইংরাজ যুদ্ধে জয় লাভই করে তবে যে বহু জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতে অনুষ্ঠিত হইবে সে বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আর ইংরাজকে সহায়ত। করা সত্ত্বেও যদি ইংরাজ পরাজিত হয়, তবে ইংরাজের শত্রুগণ ভারতের উপর কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাও বিবেচ্য। এরূপ অবস্থায় ক্রীপ্স প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইংরাজের সহায়তা করা কখনই উচিত নহে। তদ্যতীত আশী বংসর ধরিয়া যে সকল ভারতের বীর-সন্তান স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া এখন বিজয়ের অতি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন ভারতীয় নেতাদের কর্ত্তব্য কি তাঁহাদের বিরোধিতা করা? ইহা কি কোটা কোটা ভারতীয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা নহে ? বরং আইন অমান্ত করিবার ইহাই সুবর্ণ মুহূর্ত্ত। যদি সক্রিয় সংগ্রাম করিবার শক্তি নেতার। হারাইয়া থাকেন, তবে নিদ্রিয় অসহযোগ অবলম্বন করা বিধেয়। মন্ত্রী তোজোর ঘোষণার বিষয় আপনাদের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার ঘোষণায় আস্থা হারাইবার কোন কারণ নাই।"

২৭শে মার্চ শ্রীরাজাগোপালাচারীকে অভিনন্দিত করিয়া রাসবিহারী ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জ্বস্ম আবার অমুরোধ করেন। তিনি ইংরাজের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন যে নেতাগণ যদি আইন অমাস্ত আন্দোলন এখনই আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রস্থ হইবে। তিনি বলেন, এ আন্দোলনে পূর্ব্ব এশিয়ার সকল প্রবাসী ভারতীয় সর্ব্ব

প্রকারে যোগ দিবে,—তাহারা ভারতের সংরক্ষিত ছর্জ্জয় বাহিনীরূপে পরিণত হইবে।

৩রা এপ্রিল রাসবিহারী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্দেশ্যে এক বাণী প্রচার করেন। ঐদিনই ভারতীয় জনসাধারণ ও সকল নেতাদের উদ্দেশ্য করিয়া ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিলে ভারতের ভবিদ্যতে কি তুঃখময় দিন আসিতে পারে, তাহার আভাস দেন।

পুনরায় ৯ই এপ্রিল জ্বনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসবিহারী আর একবার ভারতীয়দের সচেতন করিবার চেষ্টা করেন।

২২শে মার্চ হইতে অবিরত কংগ্রেস কার্য্যকরী সভা ক্রীপ্স প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সমগ্র ভারত উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিল। নেতাদের বাণী শুনিবার জন্ম সকলেই উদ্গ্রীব। সংবাদ-পত্রে নানাপ্রকার মন্তব্য। কখনও মনে হয়, নেতারা ধৃষ্ঠ ইংরাজের নিকট বৃঝি পরাজিত হইলেন, আবার তখনই মনে হয় প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ নেতারা কি সহজে পরাজিত হইবেন! অবশেষে মহাত্মা গান্ধী সংশয় ছেদন করিয়া উক্তি করিলেন "ক্রীপ্স প্রস্তাব পতনোমুখ ব্যাংকের উপর ভবিষ্যৎ তারিখের একখানি চেকের সহিত তুলনীয়।" ১৩ই এপ্রিল ভারত ক্রীপ্স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। সমগ্র ভারত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। রাসবিহারী নেত্বর্গকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন— "আজ যদি আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া সংগ্রাম করিতে পারিভাম।" একটী কথা! কিন্তু এই একটী কথায় তাঁহার ভারতের প্রতি

যে গভীর আকর্ষণ ও প্রেম তাহা অতি মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হুদয় যখন ভারাক্রাস্ত হয়, রসনা তথন নীরব হইয়া পড়ে!

ইহার পরও কয়েকবার রাসবিহারীর বাণী টোকিও হইতে ভাসিয়া আসে। এই সব বাণীতে জাপানের উদ্দেশ্য, পূর্ব্বএশিয়া-ভারতীয়দের কর্মপন্থা প্রভৃতি ব্ঝাইয়া বলিবার চেষ্টা
করেন এবং ভারতবর্ষকে ইংরাজ, মার্কিনের সহিত কোন প্রকার
সহযোগিতা করিতে নিষেধ করেন। তিনি জিল্লা ও কংগ্রেসকে
সনির্বদ্ধ অন্তরোধ করেন, যেন তাঁহারা একযোগে কার্য্য করেন,
তাঁহারা যেন মূহুর্ত্তের জন্ম ভূলিয়া না যান যে, ভারতের মঙ্গলে
৪০ কোটা হিন্দুমুসলমানের মঙ্গল, তাঁহাদেরও মঙ্গল। যদি সকল
নেতা, সকল কন্মী ঐক্যবদ্ধ হইয়া একই মহৎ উদ্দেশ্যে
আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা দুরে
থাকিতে পারে না।

প্রবাসী ভারতবাসী একত্রিত হইতে লাগিলেন। সাংহাই, হংকং, ব্যাংকক প্রভৃতি স্থান হ'ইতে প্রবাসী ভারতীয়রা টোকিওতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বহু সহকর্মী রাসবিহারীর জাতীয় পতাকাতলে একত্রিত হ'ইলেন। প্রথমে জাপানে রাসবিহারী ছিলেন ভারত স্থাধীনভার একমাত্র সৈনিকও ব্যংককে ছিলেন অমর সিং ও প্রিতম সিং। আজ সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়াস্থ প্রবাসী ভারতীয় তাহাদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হ'ইয়া কর্ম্ম-যজ্ঞ করিবার জন্ম দৃঢ়সঙ্কল্প। ক্রমে ভারতের স্বাধীনভার তরুণ অরুণ দৃর চক্রবালে প্রতিবিশ্বিত হ'ইল।

রাসবিহারীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে করিতে বারংবার এমন কয়েকটা কথা মনে উদয় হইয়াছে যাহার সহিত রাসবিহারীর জীবনীর প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু কথাগুলি নিরর্থক নহে। আমারই মত, পাঠকের মনেও ঐ কথাগুলি উদিত হইতে পারে, তজ্জ্য তাহা বিরত করিতেছি।

এক গান্ধী, এক রাসবিহারী বা এক পণ্ডিত নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা আনিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন নাই। ভারতের স্বাধীনতার জন্ম কত সহস্র নামধাম পরিচয়হীন গান্ধী আত্মবলি দিয়াছেন তাহার ইয়তা নাই। অসহযোগ সংগ্রামে যে কত সহস্র ব্যক্তি আত্মবলি দিয়াছেন তাহারও ইয়তা নাই। রণ-প্রাঙ্গণে দাঁডাইয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিবার জন্ম শত শত লোক সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। যদি সে সুযোগ ও সৌভাগ্য তুমি না পাইয়া থাক, ভাহা হইলেও তুমি যে সেই সব বীরের সম্ভানদের মধ্যে একজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই এই শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রাম কোন একজন ভারতীয় দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। সমগ্র ভারত এই সংগ্রামে নিজ নিজ যোগ্যতা অমুসারে যোগদান করিয়াছে। টোয়েনবির মতে গত তিন লক্ষ বংসরের মধ্যে পশুবলের বিরুদ্ধে মানব-সমাজের ইহা এক বিরাট অভিযান—এক বিরাট বিপ্লব। অতএব এ বিপ্লবের গৌরবের তুমিও অংশভাগী। কিন্তু এখনও তোমার অলসভাবে সময় ক্ষেপণ করিবার অবসর আসে নাই।

প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম মাত্র গতকল্য আরম্ভ হইয়াছে।
এখনও বহুদ্র চলিতে হইবে। উঠ বীর, নৃতন বলে বলীয়ান
হইয়া মহামানবতার জন্ম দৃচপদে সম্মুখে অগ্রসর হও। প্রাচীন
চৈনিকের বাক্য স্মরণ কর। তিনি বলিয়াছেন—"শান্তিময়
স্বাধীন ভগবানের সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইবার পূর্বের স্বদেশকে
শান্তিময় ও স্বাধীন কর। স্বদেশ গঠনের পূর্বের নিজ পরিবারবর্গকে স্থ্যী ও স্বাস্থ্যবান কর। স্থস্থ সবল পরিবার গঠনের
জন্ম প্রেয়াজন স্বাস্থ্যবান স্বাধীন চিত্ত, শক্তিমান পুরুষ ও সেবারূপিণী নারী। এইরূপ আদর্শ পরিবার গঠনের ঐকান্তিক ইচ্ছা
তোমাকে জীবনের, স্বাস্থ্যের, স্বাধীনতার, স্থথের, শান্তির ও
মৃক্তির মূলতত্ব অমুসদ্ধানে দিবে প্রবল প্রেরণা।"

একখণ্ড ভূমির উপর অধিকার লাভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শান্তির আলয় স্বাধীন দেশ তূমি আজও পাও নাই। তূমি অস্তুহু ও পীড়িত, তোমার দেহ মন উভয়ই ব্যাধিগ্রস্ত। কেন তূমি ব্যাধিগ্রস্ত। কেন তূমি ব্যাধিগ্রস্ত। কেন তূমি অনাবিল আনন্দের আস্বাদ পাও না ! কেন তূমি, অভাব, অনাবিল, হঃখ দারিজ্যে কুল্ক দেহ ! কেন তূমি কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজকে অতলতলে তলাইয়া দিতে পার না ! ভাবিয়া দেখ, দেখিবে মূলবস্তু আজও তোমার করতলগত হয় নাই। তোমার মূল সম্পদ্দিহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হইতে তুমি বঞ্চিত। তোমার কর্মপ্রেরণার মূল উৎস এই পূর্ণ স্বাস্থ্য ও প্রশাস্ত হ্রদয় উদ্ভূত ভাব বিকাশ।

প্রকৃত স্থলর যাস্থ্য ও প্রশান্ত জীবন লাভ করিতে হইলে চাই আড়ম্বরীন বিশুল পুষ্টিকর আহার্য্য যাহার প্রত্যেক কণা রূপান্তরিত হইয়া বিশুল্ক রক্ত কণিকা সৃষ্টি করিবে। আজ্বদেশের এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্যান্ত অনুসন্ধান করিয়া যাও, কোথাও বিশুল্ক আহার্য্য পাইবে কিনা সন্দেহ। দেশের যে সব কুসস্তান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে পণ্য করিয়াছে তাহাদের প্রতি অবিলম্থে কঠিন ব্যবস্থা আবশ্যক, নতুবা এভদিনের ইপ্সিত স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্মত তোমার একজনও বংশধর জীবিত থাকিবে না। তোমার স্বাধীন দেশ পরিণত হইবে শ্মশানে। শত সহস্র মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেও স্বাস্থ্যহীনতা হইতে দেশ মুক্তি পাইবে না। জীবনের এ অবস্থা হইতে মৃত্যু শ্রেয়স্কর!

একটা হাঁদপাতালের ব্যয়ে একটা পুষ্টিকর আহার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা কর। দেখিবে বহু লোকের হৃত স্বাস্থ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্টিকর খাতের তালিকা প্রস্তুত কর, পরিমাণ নির্দ্ধারণ কর, প্রত্যেক রোগের যথার্থ পথ্য নির্ণয় কর, জনসমাজে ভাহার প্রচার কর, কর্তৃপক্ষের স্বার্থরক্ষার্থ ঘৃণ্য আচরণের নাগপাশ মোচন কর, দেখিবে বৈদেশিক স্থদৃশ্য বোতল-নিবদ্ধ ঔষধের আবশ্যক হইবে না, দেশের সম্ভান দেশেরই ঔষধিতে রোগমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কর্ম্মঠ হইয়া উঠিবে। ভাবিয়া দেখ, ক্লয় স্বাস্থ্যহীন ৩০ কোটা নরনারী কোথায় কর্মশক্তি পাইবে ?

প্রকৃত স্বাধীন সে, যে মনে প্রাণে নীরোগ। অটুট তাহার স্বাস্থ্য, অদম্য তার কর্মশক্তি, সদানন্দ তাহার জীবন প্রবাহ। তাহার নাই প্রাদেশিকতা, জঘক্ত ধর্মদ্বেষ, হিংসাপূর্ণ নির্য্যাতন প্রবৃত্তি; সে স্বদেশে প্রবাসে সর্বত্ত স্বাধীন। সে নির্ভীক, সে মুক্ত। স্থযোগ যদি আসিয়াছে, তবে হেলায় তাহাকে হারাইও না। মনে প্রাণে স্বাধীন হইবার জক্ত নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াও, নিজেকে বন্ধন মুক্ত কর, অপরকে মুক্তি পথের সন্ধান দাও।

দেশ স্বাধীন হইবার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।
এই পাঁচ বৎসরে সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া, এক আদর্শ দ্বারা
উদ্ধুদ্ধ হইয়া, সকল অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়া বিশ্বমানবতার দিকে বহু দূর অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু দেশের
জনসাধারণ যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘ
পাঁচবংসর আলস্থে ও বৃথা জল্পনাকল্পনায় ব্যয়িত হইয়াছে।
উঠ, বদ্ধপরিকর হইয়া নিক্ষাম কর্ম্মে ব্রতী হও, ঐক্যবদ্ধ হইবার
জন্ম স্বার্থপূর্ণ ভেদবৃদ্ধি পরিত্যাগ কর, অসার বাগাড়ম্বর ও
বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ কর; বিলাস, স্বর্ধা, দ্বেষ সংযত কর
যোগ্যকে নেতৃপদে বরণ কর, অযোগ্যকে আবর্জ্জণাবং বর্জন কর,
নৈতিক বিবেকবীক্ত জ্বাতির শিরা উপশিরার মধ্যে সঞ্চালিত কর,
নিশ্চয়ই জ্বাতি ক্রেত আদর্শের পথে অগ্রসর হইবে। স্বাধীন
চীনের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, চীন কি ক্রেত অগ্রসর হইতেছে।
দৃষ্টি কর—মাকিন পুত্রী চিয়াংকাইসেকের চীনে আর মেও তে

সাংএর চীনের মধ্যে কত পার্থক্য! চীনে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতে তাহা অসম্ভব কিসে ?

বাঙ্গালী! তোমারই পিতৃপুরুষ খুদিরাম, কানাই লাল, বারীন্দ্র, যতীন দাস, যতীন মুখোপাধ্যায়, স্থরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, স্থভাষ, সূর্য্যকান্ত, রাসবিহারী; তোমারই প্রপিতামহ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র। তোমাদের মঙ্গলের জন্ম তাঁহারা আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রতিটীরক্তবিন্দু দান করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সেই অপূর্বব আত্মত্যাগের বীজ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সে দিন বাঙ্গালী ছিল অগ্রণী। আজ সমগ্র ভারতের প্রক্রের স্বপ্ন তোমাকেই হইতে হইবে অগ্রসর। অথণ্ড ভারতের স্বপ্ন তোমাকেই সফল করিতে হইবে।

# আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা ও তিন বিপ্লবী সৈনিক

আই, এন, এ, বা আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস একটা অবিশ্বরণীয় গৌরবোজ্জল জাতীয় কাহিনী। ১৯৪২ সালে বৃটিশ শক্তি বিজয়ী জাপানী সৈত্যের নিকট বার বার পরাজিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই সময় প্রায় ত্রিশলক্ষ ভারতীয় সৈত্য জাপানীদের হস্তে পতিত হয়। ফলে বৃটিশ প্রভূব স্থানে, এই ত্রিশ লক্ষ্য ভারতীয় সৈত্যের প্রভূ হইল নিপন। জাপানীরা ইচ্ছা করিলে এই ভারতীয় সৈত্যের সহিত বন্দী-শক্তর মতই ব্যবহার করিতে ও ব্যুবেচছভাবে

নিপীড়ন করিতে পারিত। কিন্তু জাপান তাহা করে নাই।
এরপ না করিবার কারণ জাপান বহন্তর এশিয়া গঠনের জ্বন্ত
তখন বন্ধপরিকর স্থতরাং তাহার জ্বন্ত ভারতের স্বাধীনতা
একান্ত প্রয়োজন। রাসবিহারী তাঁহার শক্তিশালী জাপানী ও
প্রবাসী ভারতীয় বন্ধদের সহায়তায় ভারত জাপান মৈত্রীর পথ
পূর্বব হইতেই স্থগম করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৯৭০ সালে হংকংএর ইংরাজ কারাগার হইতে তিনজন ভারতীয় দৈতা পলায়ন করেন। ইহারা তিনজনেই গুঢ় উদ্দেশ্যে ইংরাজ অধীন ভারতীয় সৈত্য বিভাগে বিপ্লব প্রচার করেন। এই তিন বিপ্লবীই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সেচ্ছাসেবক ও স্থাপয়িতা। ইহারা কারাগার হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া শ্রাম ও মালয়ে বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ ও সজ্যবদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের শেষ গন্তব্য স্থান ছিল বার্লিন। ক্যাণ্টনে যথন ২১ নং জাপানী সৈম্ম বিভাগ অবস্থান করিতেছিল, তখন তাঁহারা সৈম্ম শিবিরে প্রবেশ করিয়া ব্যংককে বা ইন্দোচীনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জ্বাপানীদের নিকট স্থবিধা প্রার্থনা করেন। বক্রপথে কোবে হইয়া তাঁহারা ব্যংককে উপস্থিত হইলে. ব্যংকস্থিত ভারতীয়-স্বাধীনতা-সক্তের নেতা শ্রী অমর সিংহ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন ও এই বিপ্লবীদের সহায়তা করার জম্ম ব্যংককের জাপানী রাজদূতকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই সূত্রে জ্ঞাপানী সহকারী সামরিক দৃত টামুবারের সহিত অমর সিংহ ও তাঁহার সহকারী প্রিতম সিংহের পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হয়। তখনও জ্ঞাপান যুদ্ধে অবতরণ করে নাই।

১৯৪১ সালে সহসা যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, যুদ্ধাগ্নি পূর্ব্ব এশিয়া লক্ষ্য করিয়া দ্রুত সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। ইঙ্গ-মার্কিনের সহিত জাপানের পূর্ব্ব হইতেই চীনের ব্যাপার লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল। সে বিরোধিতা তীব্র হট্যা উঠিল। পথভ্রাস্ত পূর্ব্ব এশিয়া পথের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অকস্মাৎ পূর্ব্ব এশিয়ার আকাশ নিস্তব্ধ, বায়ু প্রবাহ-হীন। খাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল, যেন ঘুর্ণবাত্যার পূর্ব্বাভাস। মেজর হুজিওয়ারা টোকিও হইতে ব্যংককে প্রেরিত হইলেন। তিনি ব্যংককে পৌছিয়া ভারতের বিপ্লবী সংভ্যের অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত প্রিতম সিংহের পরিচয় হইল। যদি যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হয়, তাহা হইলে **কি** করা উচিত তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রিতম সিংহ ও মেজর হুজিওয়ারা চারিটী পরামর্শ সভায় মিলিত হন ও ভারত জাপান মৈত্রীর একটা পরিকল্লনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদার হটল।

- (১) ভারত ও জাপান, এই উভয় স্বাধীন দেশ ভ্রাতৃস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রাচ্যে স্বাধীন ভ্রাতৃভাব প্রচার করিবে ও স্থ্থ-শাস্তি সমৃদ্ধিপূর্ণ স্বাধীন প্রাচ্য দেশ গঠন করিবে।
- (২) ভারত-স্বাধীনতা-সজ্ব রটিশ শক্তিকে অবিলয়ে ভারত হুইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতে স্বাধীনতা স্থাপন করিবে। এই কার্ম্যে সহায়তা করিবায় জন্ম ভারত-স্বাধীনতা-সজ্ঞ জাপানকে

সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। জাপান ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৩) ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জম্ম, "ভারত স্বাধীনতা সভ্ব" জাতি, ধর্ম ও রাজনীতি নির্বিবচারে সমগ্র ভারতকে স্থাগত সম্ভাষণ জানাইতেছে।

অপরাপর ধারাগুলিতে ভারত স্বাধীনতা সজ্বের ও জাপানী সমরবাহিনীর কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে ইংরাজ সৈত্য বিভাগের অন্তর্গত ভারতীয়-দিগকে শত্রু বিশ্বয়া গণ্য করা হইবে না।

এই সন্ধি প্রস্তাব ১লা ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে উভয় পক্ষ হইতে স্বাক্ষরিত হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর ব্যংককের জাপান কর্ত্বপক্ষ টোকিও হইতে তারযোগে সংবাদ পাইলেন ৮ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। তৎপর যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ১০ই ডিসেম্বর হুজিওয়ারা ও ভারত জাতীয় স্বাধীনতা সজ্য একযোগে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জাপানী সৈম্ম অবিলম্বে এলোরষ্টারের নিকট এক ইঙ্গভারতীয় সৈম্মদলের সম্মুখীন হইলেন। এই দলের অধিনায়ক একমাত্র ইংরাজ ফিজ প্যাট্রিক। তন্তির আর সকলেই ভারতীয় ছিলেন। প্রায় বিনা বাধায় অধিনায়ক সসৈত্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভারতীয় সৈম্ম ভারতীয় জাতীয় সজ্যে যোগ দিল।

ইংরাজ সৈচ্ছের আত্মসমর্পণের পর জাপানী সৈশ্য অগ্রসর হইল। নগর অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ফলে দম্যভারা

নগর লুঞ্চিত হইতে লাগিল। নগর রক্ষার জন্ম হুজিওয়ারা প্রিতম সিংহকে সন্থ আত্মসমর্পনকারী ভারতীয় সৈন্ম হইতে একজন দলপতি নির্ব্বাচন করিতে অমুরোধ করিলেন। প্রিতম সিংহ জাপানী অধিনায়কের প্রস্তাবে আশ্চর্চ্যান্থিত হইলেন। প্রিতম সিংহ প্রশ্ন করিলেন "এইমাত্র যে ভারতীয় সৈন্ম আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাকে নগর রক্ষার কার্য্যে নিয়োগ করা কি হুংসাহসিকতা নহে?" হুজিওয়ারা কিন্তু ভারতীয় সৈত্মের মনোভাব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। হুজিওয়ারার অমুরোধে প্রিতম সিংহ ক্যাপ্টেন মোহন সিংহকে নগর রক্ষীরূপে নিযুক্ত করিলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের কার্য্য কুশলতায় অচিরে নগরে শান্তি স্থাপিত হয়।

মোহন সিংহের কার্য্যদক্ষতায় হুজিওয়ারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভারতীয় সভ্যে যোগ দিবার জন্ম বলিলেন। মোহন সিংহ হুজিওয়ারার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তর্কে পরাজিত হইয়া তিনি ভারত-স্বাধীনতা-সভ্যে যোগ দিতে স্বীকৃত হইলেন। হুজিওয়ারা প্রিতম সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া মোহন সিংহকে ভারতীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব দান করেন। এইরূপে আজাদ হিন্দু ফৌজের বা আই. এন. এর স্থাষ্টি হয়।

অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজ, ভারত স্বাধীনতা সভ্য ও হঙ্জিওয়ারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘ নগরে, গ্রামে, সর্বত্ত পরামর্শ সভা ও

সমিতি শাখা সংযোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আই, এন, এ ও আই, আই, এল, এর কার্য্য দেখিয়া প্রবাসী ভারতীয়েরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

# সিঙ্গাপুরের পতন ও মোহন সিংহ

ক্যাপ্টেন মোহনসিংহ হুজিওয়ারার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্গে যোগ দিলেন বটে কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর এক পত্রে তিনি জাপানী সরকারকে জানাইলেন যে যতদিন না জার্মানী হইতে শ্রী স্থভাষচন্দ্রকে আনা হয়, ততদিন তিনি বা তাঁহার অধীন সৈন্থগণ জাপানীদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অক্ষম। এই পত্রে তিনি ইহাও বলেন যে, যদি শ্রী স্থভাষচন্দ্র তাঁহাদের অধিনায়কত্ব করেন, তবেই ভারতের অক্সান্থ নেতাদের বিরোধিতা স্বত্তেও ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করা সহজ্জ ও সম্ভব।

নানা প্রকার বাদামুবাদের পর মোহন সিংহ বিপন্ন উদ্বাস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইংরাজ সৈন্সের পরাজ্যর বা পশ্চাংধাবনের ফলে, যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি, একাস্ত নিঃস্ব বা লোক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, মোহন সিংহ তাঁহাদের একত্রিত করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের খাস্ত ও ঔষধ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ হঃস্থ ত্রাণ করিতে করিতে মোহন সিংহ যখন কোয়ালা-লাম্পুরে পৌছিলেন, তখন তাঁহার অধীনে প্রায় দশহাজার সামরিক

ও বেসামরিক ভারতীয় একত্রিত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের জামুয়ারী মাসে কোয়ালালাম্পুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ ফোজ বিভাগ স্থাপিত হয় এবং মোহন সিংহ ইহার নায়কত্ব গ্রহণ করেন। এই সভ্য প্রতিষ্ঠিত আই, এন, এর, মধ্যে সকলের সমান স্থবিধা, সমান খাভ, সমান অধিকার ছিল। কোন প্রকার ধর্ম বা জ্বাতি প্রাধান্ত ছিল না। এই সময় ক্যাপ্টেন আল্লাদিও ধাঁ ও মেজর রাম স্বরূপের অধীনে যুদ্ধ বিভাগও গঠিত হয়।

জাপানী রাজসৈত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর আক্রমণ করিল। ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। বৃটিশ সৈত্য প্রবল বাধা দিতে লাগিল। জাপানী সৈত্যের সম্মুখে বাধার পর বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। দিবারাত্র যুদ্ধের বিরাম নাই। যুদ্ধের গতি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ হইতে বৃঝিবার উপায় নাই কোন পক্ষের জয় হইবে।

যুদ্ধ যখন চরম অবস্থায় পৌছিয়াছে সেই সময়ে আই, এন, এ, অধিনায়ক জাপানী সৈম্মের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া বৃটিশ সৈম্ম বিভাগের ভারতীয় সৈম্মদের উদ্দেশ্মে চীৎকার করিয়া বলিলেন— "ভোমরা কি জম্ম যুদ্ধ করিতেছ? তোমরা কি ভারতের স্বাধীনতার জম্ম যুদ্ধ করিতেছ? আমরা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জম্ম যুদ্ধ করিতেছ। ভারতের স্বাধীনতা প্রায় করতলগত, আর এই সময়ে ভারতবাসী হইয়া সেই স্বাধীনতার অন্তরায় হইতেছ? ছি:। ভোমরা মাতৃভূমিকে শ্বরণ কর। আঞ্চ ভারতের স্বাধীনতায় ভোমাদেরও যোগ

দিবার সময় আসিয়াছে। এস তোমরা যোগ দাও। এস সকলে মিলিয়া আমাদের ভারত মাতার উদ্ধার করি। এস···"

এই নায়কের ওজস্বিনী প্রাণম্পর্শী ভাষায় সকলে মন্ত্রমুগ্ধবং স্থির হইয়া পড়িল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ মুহূর্ত্ত মধ্যে থামিয়া গেল। বন্দুক ও গোলার গর্জ্জন অকস্মাৎ নীরব হইল। ভাহার পর সোল্লাস চীংকার মূহুর্মূহ্ গগন মণ্ডল প্রতিধানিত করিতে লাগিল। ভারতীয় সৈক্য জাতীয় বাহিনীর সহিত যোগ দিল। জাপানী সৈক্য স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিতের মত দাড়াইয়া এই অভিনব দৃষ্য দেখিতে লাগিল।

এতদিনে বীর সাভারকারের ভারতীয় সামরিক নীতি রূপ ধারণ করিল।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়।
ইংরাজ কি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল সিঙ্গাপুরের পতন
হইবে ? সিঙ্গাপুর ছিল ভারতের পূর্ব্ব সীমানার সিংহদার।
এই সিঙ্গাপুরকে স্থরক্ষিত করিবার জন্ম ইংরাজ পঞ্চাশ বৎসরেরও
উপর বহু মস্তিস্ক ও অর্থ ব্যয় করিয়াছে। ইংরাজ কোন দিন
কল্পণা করে নাই, মাত্র এক ফ্ৎকারে সিঙ্গাপুরের পতন হইবে।
ভারতের ইতিহাসে এই দিনটী অতি শুভদিন। এইদিন ৪৫,০০০
রটিশের বেতন ভোগী ভারতীয় সৈন্ম মাতুমন্ত্রে গজ্জিয়া উঠে।

আমরা মেজ্বর দীলনের প্রবন্ধে দেখিতে পাই রটিশ অধীনে কার্য্য করিবার সময় মোহন সিংহ সংযত জীবন যাপন করিতেন না। পরে দেখিতে পাই তিনি স্থভাষ ব্যতীত অপর ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রতি

শ্রদ্ধাহীন, আরও দেখিতে পাই তিনি সহজে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে প্রথমে অস্বীকৃত। আমরা তাহার পরই দেখি, তিনি ক্রমশঃ আকুষ্ট হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতম্ব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বকীয় জীবন বিপন্ন করিয়া সিঙ্গাপুরের রণাঙ্গনের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া মাতৃ সেবার জন্ম আকুল কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন এবং সে আহ্বানে সমগ্র ভারতীয় সৈত্য ছুটিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছে। এ আহ্বান পঞ্চ নদীর তীরে গুরু গোবিন্দ সিংহের আহ্বানেরই অমুরূপ। কে দেদিন মোহন সিংহের কণ্ঠে দিল এই অভিনব আকুল-করা ভাষা ? কে সেদিন অর্দ্ধ-লক্ষ স্থপ্ত ভারতীয় দৈহ্যকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিল ্ আমরা দেখি, বিস্মিত হই, মুহুর্ত্তের জন্ম অলক্ষ্য শক্তির নিকটে মাথা নত করি, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সমগ্র বিশ্বত হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনে নিবিষ্ট হই। ডাকের মত ডাক দিতে পারিলে আজও চল্লি<del>শ</del> কোটী ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়া আত্মান্ততি দিতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব্বে চাই গুরু স্থানীয় নেতৃবর্গের ঐকান্তিক একনিষ্ঠ নিস্কাম সাধনা ও পূর্ণ চিত্তুদ্ধি। প্রবাদ বাক্য 'গুরু মিলে লাখ্ লাখ, শিষ্য মিলে এক' কথার প্রকৃত অর্থ কেবল একাস্ত জিজ্ঞাস্থ মন ও তপস্থাপরায়ণ শিশ্যেরই অভাব নহে পরস্ত শিশ্যের মঙ্গলেচ্ছু নিস্কাম কর্মবীর গুরুরও অভাব আছে। গুরুর আদর্শ, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও উৎসাহ শিশ্তকে কর্ম্মে ও সাধণায় প্রেরণা না দিলে শিশ্ত পথভ্রষ্ট হয়, তাই প্রকৃত গুরু ও একনিষ্ঠ শিষ্য পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

# ত্ৰতীয় পৰ্ব

# সর্ব্বাধিনায়ক রাসবিহারী

একদিকে প্রিতম সিংহ নিখিল মালয় আই, আই, এল, পরামর্শ সভা গঠন করিতে তৎপর, অপরদিকে মোহন সিংহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভারতীয় সৈক্য লইয়া আই, এন, এ, কে দৃঢ় করণে ব্যগ্র।

এই সময় টোকিও হইতে তাঁহারা এক অপ্রত্যাশিত তার পাইলেন। এই তারের তাৎপর্য্য—

শ্রীরাসবিহারী বস্থ প্রধান সমর কার্য্যালয়ের সহায়তায়
সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়দের টোকিওতে স্বাধীনতা সম্মেলনে
যোগ দিবার জন্ম আহ্বান করিতেছেন। তিনি শ্যাম ও
মালয়স্থ আই, আই, এল, ও আই, এন, একে ১৯শে
মার্চের পূর্বেব ১০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্ম অন্ধরাধ
করিতেছেন। কর্ণেল ইয়াকুরো এই ভারতীয় সজ্বের যুদ্ধনীতির
পথপ্রদর্শক নিযুক্ত হইলেন।"

মোহন সিংহ এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে বুঝিলেন, তাঁহার অবিসংবাদী কতৃত্বে বাধা উপস্থিত এবং সেই বাধা দ্রীভূত করিবার জন্ম তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

মার্চের প্রথমদিকে সামরিক ও বেসামরিকদের এক সভা আহত হয়। মোহন সিংহ একপ্রকার এই সভায় কতৃত্ব করেন। এই সভায় রাসবিহারী প্রেরিত নিমন্ত্রণ ও জাপানের সহায়তা

গ্রহণ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইয়া শেষ সিদ্ধান্ত হয় যে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ম টোকিওতে এক শুভেচ্ছ-দল পাঠান হউক এবং গিল ও দীলন সাইগনস্থিত জাপানী সামরিক নেতৃবর্গের সহিত স্বতম্ব আলোচনা চালান।

প্রিতম সিংহ, গুহ, মেনন, টাগোন, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, আয়ার এই ছয় জন আই, আই. এল, হইতে এবং মোহন-সিংহ, আক্রাম থাঁ ও গিল আই, এন, এ, হইতে শুভেচ্ছ-দলে নির্বাচিত হন। ১০ই মার্চ এই দল সাইগন উপস্থিত হয়। এখান হইতে যাত্রার জয়্ম ছইটী বিমানের ব্যবস্থা হয়। প্রথম বিমানটী ১১ই মার্চ ছাড়ে, দ্বিতীয় বিমান ছইদিন পরে রওনা হয় কিন্তু পিথমিধ্যে বিনম্ভ হয়। ফলে, প্রিতম সিংহ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, আয়ার ও আক্রাম থাঁ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ইহারাই আই, এন, এ,র প্রথম শহীদ। ইহাদের শেষকৃত্য জাপানে সম্পাদিত হয়। প্রধান মন্ত্রী তোজো ও অন্যাম্ম মন্ত্রী, ১৫০০ বন্ধুর সহিত শোক-শোভাষাত্রার অনুগমন করেন। ভারতীয় বীর কর্মীদের জগতে এই প্রথম বীরোচিত সম্মান।

ন্থজিওয়ারা ও ইয়াকুরো টোকিওর প্রধান সামরিক কর্তাদের সহিত তুইদিন ধরিয়া ভারতীয় পরিকল্পনা আলোচনা করেন। প্রধান সামরিক দপ্তর যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা এই আলোচনার ফলে বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়। ভারত ভারতীয়দের এবং ভারতীয়রা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালিত করিবে এই মূল ভিত্তির উপর পরিকল্পনাটী

প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাই ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম কার্য্যকরী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা জাতীয় ইতিহাসে অতি অমূল্য কস্তু। ইহার মূল সযত্নে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করিবে ? অবিলম্বে পরিকল্পনাটী সম্পূর্ণভাবে সাধারণ্যে পরিচিত করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য।

১৯৪২ সালের ২০শে মার্চ রাসবিহারী ও তাঁহার সহকর্মীগণকে লইয়া উনো উভানের সেওকিন ভোজনালয়ে এক সভা হয়।
এই সভার নেতৃত্ব করেন টোয়ামা, কায়ো. টানাবে, টুকুডা, মিডুনা,
মিয়াকাওয়া, ওহকাওয়া ও কুজু। এই সভার সভা ছিলেন ৩৬৯
জন বিশিষ্ট জাপানী। প্রায় ৮০০ জাপানী এই সভায় যোগদান
করেন। এই সভায় ২৭ বংসর নির্বাসনের পর এই প্রথম
রাসবিহারী জাপানী জনসাধারণ কতৃক সম্বৃদ্ধিত হইলেন।
২২ জন ভারতীয় প্রতিনিধিও এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

২৮শে মার্চ ১৯৪২ সালে প্রবাসী ১৮ জন প্রতিনিধি লইয়া টোকিওর সান্থও ভোজনালয়ে সরকারীভাবে ভারত-স্বাধীনতা সজ্বের গুপ্ত অধিবেশন বসিল। সভার প্রারম্ভিক উৎসবের সময় হুজিওয়ারা ও ইয়াকুরো উপস্থিত ছিলেন; পরে আর কোন জাপানীকে এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই।

এই সভায় রাসবিহারী সভাপতিত্ব করেন। সভায় তুমুল তর্ক ও বাদানুবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে সকলেই আই, আই, এল, কে (Indian Independence League) প্রবাসী ভারতীয়দের একমাত্র স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠান ও রাসবিহারীকে

তাহার সভাপতি বলিয়া স্বীকার করেন। এই অধিবেশনে স্থির হইল, ব্যংককে অবস্থিত আই, আই, এল, এর কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি লইয়া প্রদিন আলোচনা হইবে।

একদিকে রাসবিহারী ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ, অপরদিকে ব্যংককের আই, আই, এল, ও আই, এন, এ,। ছই পক্ষের
মধ্যে কত্তৃত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। মোহন সিংহ
শীয় প্রাধান্তের জন্ম পুনঃ পুনঃ বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।
অবশেষে রাসবিহারীর পক্ষ জয়ী হইল ও সকলে রাসবিহারীর
নেতৃত্ব শীকার করিয়া লইলেন। সকলে রাসবিহারীর নেতৃত্বে
ঐক্যবদ্ধ হইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ণ উভ্যমে চালিত
করিতে সম্বন্ধ গ্রহণ করিলেন।

মোহন সিংহ পরাজিত হইয়াও প্রাধান্তের জন্য ভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুভেচ্ছ-দলের প্রত্যাবর্তনের পর বেসামরিক ভারতীয়রা পৃথক পৃথক ভাবে মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন। অনেকেই এই পৃথক মন্ত্রণা সভা আহ্বানের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

সিঙ্গাপুরস্থ বিদাদরীতে সামরিক নায়কদের যে সভা হয় তাহাতেও তুমূল তর্ক বিতর্ক হয়। তর্কান্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি গ্রহণ করা হয়।

- (১) ভারতের স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।
- (২) সর্ববপ্রথম আমরা ভারতীয় এবং সর্বদেষ আমরা ভারতীয়।

- (৩) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জম্ম এক ভারতীয় সৈম্মবাহিনী গঠন করা হইবে। এই সৈম্মবাহিনী কেবল ভারতীয় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ এবং ভারতবাসীর আহ্বানে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে।
- ( ৪ ) যতদিন না ভারত হইতে সে নির্দ্ধেশ বা আহ্বান আদে, ততদিন আমরা নিজেদের যোগ্যতর করিবার জন্ম আত্মনিয়োগ করিব।

উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি সকল সৈন্সের মধ্যে প্রচারিত করা হইল। যাহারা সক্ষরগুলি স্বীকার করিয়া লইল, তাহাদেরই সৈহ্য বিভাগে গ্রহণ করা হইল।

মোহন সিংহের বন্ধু ও ভক্ত দীলন লিখিয়াছেন—"যাহারা স্বীকৃতি দিল না, জাপানীরা তাহাদের মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মোহন সিংহ কি করিবেন ? তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ।"

আমরা পরে দেখিব, মোহন সিংহের শক্তি শুধু সীমাবদ্ধ নয়, তাঁহার দৃষ্টি-পরিধি অতীব ক্ষ্দ্র ও তাঁহার হ্রদয় অতি সক্ষীর্ব।

জাতীয় নেতৃস্থানীয় মহাশয়গণ যতদিন না স্ব স্ব দৃষ্টান্ত ধারা জনসাধারণকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ শুদয় পরিত্যাগ করিছে শিখাইবেন, ততদিন দেশের বৃহৎ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইবে, পণ্ড হইবে।

# ব্যংকক যাত্রার পূর্ব্বে রাসবিহারীর পরিবারবর্গের সহিত মিলন।

ব্যংককে সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়দের মহাসম্মেলন হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে। রাসবিহারী ব্যংকক যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। রাসবিহারীর শ্বশুর-মহাশয় রাসবিহারীকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার জন্ম নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তোষিকোর মৃত্যুর পর প্রীমতী সোমার স্নেহাঞ্চলের নিমে রাসবিহারীর পুত্র মাসাহিদে ও কন্মা তেতুকু পালিত হইতেছিল ইহাদেরই ভারতীয় আদর্শে প্রতিপালন করিবার জন্ম রাসবিহারী একবার বাঙ্গালী বর্ষিয়সী মহিলার সদ্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শ্রীমতী সোমার হাতে ইহাদের ভার সম্পূর্ণ সমর্পণ করেন। আর কোনদিন এই পুত্র কন্মার জন্ম তাঁহাকে কোনরূপ উদ্বেণ ভোগ করিতে হয় নাই।

মাসাহিদে সবেমাত্র ওয়াসেদা বিশ্ববিত্যালয় হইতে উপাধিলাভ করিয়াছে, তেতুকু কৈশোরে পদার্পন করিয়াছে।

রাসবিহারী নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলেন। সকলেই দ্রিয়মান।
সকলেই মনে মনে এক গভীর বেদনা অন্নভব করিতেছেন এই
বিদায়ক্ষণে। সকলেরই মনে এক অনিশ্চিত ভয়—হয়ত
এই শেষ মিলন, এই শেষ বিদায়। কিন্তু রাসবিহারীর মুখমগুল
আনন্দোন্তাসিত, তাঁহার কণ্ঠস্বরে মধুর অমৃত ধারা। কতদিন
পরে বাল্যের স্বপ্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে চলিয়াছে!

তোমার যদি আমাদের কিছু বলিবার · · · · · · · · · · · শ শ শ শ কঠম্বর উদ্বেলিত হইয়া মধ্য পথে হারাইয়া গেল।

রাসবিহারীর ছরিত উত্তর আসিল "মা, আপনি ত জ্ঞানেন আমার উদ্বিগ্ন হইবার কথা নয়—"রাসবিহারী নীরব হইলেন। কিন্তু ক্ষণ পরেই বলিলেন, "শুধু তেতুকুর বিয়ে। আমার ইচ্ছা নয় সে ধনীর বধু হউক অথবা ঐহিক সুখ সম্পদের অধিকারিণী হউক। … আমার ইচ্ছা, সে যেন আধ্যাত্মিক সুখের ভাগিনী হয়। … আর মাসাহিদে ? সে পুরুষ, সে নিজের জীবন গড়ে নিতে পার্বে।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই বিদায় লইবার জ্বন্থ রাসবিহারী উঠিয়া দাড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন—"আমাকে বিদায় দিবার জন্ম আমার সঙ্গে আসবার কারো আবশ্যক নাই। মাসাহিদে এবং তেতুকু তোমরা বাড়ীতে থাক। আচ্ছা, এই বার আমি চলি।"

মাসাহিদে এই একবার পিতার অবাধ্য হয়। বাড়ী হইতে পলাইয়া টোকিও ষ্টেশনে পিতাকে বিদায় জ্ঞাপন করে। সেদিন কি রাসবিহারী জ্ঞানিতেন যে তাঁহার পুত্রের সহিত এই শেষ সাক্ষাং ? তিনি কি জ্ঞানিতেন তোষিকোর গচ্ছিত ধনকে, তোষিকোর এই স্মৃতিকে চিরদিনের জ্বন্থ হারাইয়া ফেলিবেন ? মাসাহিদে কি জ্ঞানিত, আজিকার বিদায় এই শেষ বিদায় ?

রাসবিহারী ভারতীয় ভাষা পুত্রকে শিখাইতে পারেন নাই সভ্য,

কিন্তু ভারতের কাহিনী তিনি পুত্র কম্মাকে যখনই স্থবিধা পাইতেন তখনই শুনাইতেন। ইহাদেরই জ্বন্ম তিনি জাপানী ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি ইহা সমগ্র জাপানী জাতিকে উপহার দিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র কন্সা ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে শিথিয়াছিল এবং ভারতকে পিতৃভূমি জ্ঞানে পূজা করিত। মাসাহিদে বাল্য হইতেই ভারতের স্বাধীনতার জন্ম পিতাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিত "আমিও একদিন পিতার সহিত একযোগে ভারত স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিব।"

# বাংকক মহাসম্মেলন

২৯শে এপ্রিল রাসবিহারী বন্ধুবর্গসহ ব্যংককে উপস্থিত হইয়াই মহাসম্মেলনের কার্যো অবতীর্ণ হইলেন।

১৫ই মে ১৯৪২ সালে প্রাতে নয় ঘটিকার সময় ২০০ ভারতীয় লইয়া সভার প্রথম অধিবেশন হইল। জাপান, জার্মানী ও ইতালীর রাজদৃতগণ ও শ্রাম রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত কর্মচারী অভিথিরপে এই অধিবেশনে যোগ দিলেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' গাহিয়া সভার উদ্বোধন হইল।

ধন্ম বৃদ্ধিম ! এতদিনে তোমার 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সঞ্জীবতা লাভ করিল !

যাঁছারা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মবলি দিয়াছেন, ২৬০

তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সকল শহীদের স্থাত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইল।

ইহার পর শ্রাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর বাণী শ্রামরাজ্যের বৈদেশিক উপমন্ত্রী পাঠ করিলেন। শ্রাম-নিবাসী ভারতীয়দের সভাপতি শ্রী দাস অভিনন্দন ভাষণ পাঠ করিলেন। অতঃপর রাসবিহারী ধীরে ধীরে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদাত্ত স্বর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার আকুল আহ্বান সকলকে চঞ্চল করিল। রাসবিহারী বলিলেন—

"১৯৩৯ সাল হইতে ইংরাজরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ অবিরাম যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৩৯ সালে মহাযুদ্ধ ঘোষণা হইবার পর হইতেই ইংরাজ আমাদের সহায়তা লাভের জন্ত নানাপ্রকার কোশল করিতেছে ও নানাপ্রকার প্রতারণা পূর্ণ প্রস্তাব করিতেছে। আমাদের ভারতীয় নেতৃগণ প্রতারণাপূর্ণ প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যুদ্ধ-বৃত্তের পরিধির বাহিরে ভারতকে রক্ষা করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাঙ্কন হইয়াছেন।

জাপান যে দিন ইঙ্গমার্কিনের বিজকে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, সে দিন কি একজনও ভারতীয় ছিল যে এই যুদ্ধ ঘোষণা সংবাদে আনন্দিত হয় নাই ?

আজ আর আমাদের বসিয়া কেবল তর্ক বা আলোচনা করিবার সময় নাই। ভাই সব! এস আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হই। বিশ বংসর ধরিয়া গান্ধীজী যে নির্ভীক যুদ্ধ চালনা

করিতেছেন, আজ তাহার ফল আহরণ করিবার স্থবর্ণ স্থযোগ আসিয়াছে। এস আমরা অগ্রসর হই। আমরা গত পঞ্চাশ বংসর ধরিয়া বহু বক্তৃতা শুনিয়াছি। আর নয়! সত্যই আর অর্থহীন তর্ক বিতর্ক করিবার সময় নাই।

হে বন্ধুগণ! আমি সকলকে সনির্ব্বন্ধ আন্তরিক অন্থরোধ করিতেছি যে, এই সভা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতার জন্ম আমরা যেন কার্য্যোপযোগী পদ্মা নির্ণয় করিতে পারি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাধীনতার পথে ক্রুড অগ্রসর হইতে পারি।

রাসবিহারী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "আপনারা সকলে বিচার করিয়া কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করুন। আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আপনাদের আহ্বান করিতেছি, আপনারা অবিলম্বে কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হউন।"

সভায় জাপানের ভারতীয় প্রতিনিধি, মালয় প্রতিনিধি রাঘবন, আই এন, এ, প্রতিনিধি মোহন সিংহ এবং গিল ওজ্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন রাজদূতের ও জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হইল। তাহার পর রোমের ভারতীয় বন্ধুদের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের বাণী পঠিত হইল।

সকলের শেষে শ্রী স্থভাষচন্দ্রের বাণী। স্থভাষ বলিয়াছেন— "আমি শুনিয়া বড়ই স্থুখী হইলাম যে ভারতের বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ রাসবিহারী বস্থু তাঁহার সহ-কর্মীদের লইয়া এক্ষণে স্বাধীনতা সংগ্রাম সভেষর সাধারণ সভা পরিচালিত করিতেছেন।

আমি ইউরোপের আই, আই, এল, পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইডেছি।

গত কয়েক মাস ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, জাপান, জার্মানী এবং ইতালী আমাদের বন্ধু। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আমাদেরই অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা, যাঁহারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মাত্র প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া আছি, তাঁহাদেরই অন্ত্র হস্তে শেষ পর্যান্ত যুদ্ধ করিতে হইবে। এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা কাহারও বিরুদ্ধতা মানিব না।

আমার গ্রুব বিশ্বাস, এই যুদ্ধে ভারত তাহার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবে। স্বাধীনতা বলিতে ইঙ্গমার্কিনকে ভারত হইতে বিতাভিত করা। জাপানেরও সেই উদ্দেশ্য।

আমি প্রার্থনা করি, এই সভা সাফল্য মণ্ডিত হউক এবং আমি বিশ্বাস করি, এই প্রথেই আমাদের জয়লাভ স্থানিশ্চিত।"

এই মহাসম্মেলনে ২০ লক্ষেরও অধিক ভারতীয় একত্রিত হইয়া
১৫০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। দীর্ঘ পরাধীনতার মধ্যে আশার
আলোকোচ্ছাস দেখিতে পাইয়া সকলের মূখে দিব্যজ্যোতিঃ।
এতদিনে বুঝি দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন হইবে! সকলের মূখে—

"বল, বল, বল সবে ভারত আবার স্বাধীন হবে,

জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

সেদিন কবে, কভদ্রে ? আশা কুহকিনী কাণে কাণে চুপে চুপে কহে "আর দেরী নাই! আর দূরে নয়!"

সাধারণ সভার অধিবেশন হয় ১৫ই মে প্রভাত নয় ঘটিকার সময়। দেই দিনই অপরাক্তে ১৯৪০ সালে টোকিওতে গৃহীত প্রস্তাবের সমর্থন করা হয়। প্রস্তাবটীঃ

"ভারতকে যুদ্ধ পরিধি হইতে দুরে রাখিবার একমাত্র উপায়, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা ও ইংরাজের সহিত সকল সম্বন্ধ ভিন্ন করা।"

স্থিরীকৃত হইল যে, কাউন্সিল অব একসন ( কর্ম-পরিষদ ) ভারতবর্ষে এমন আবহাওয়া স্পষ্টি করিবে যে, ভারতীয় সৈক্ত ও জনসাধারণ বিপ্লবী হইয়া উঠিবে এবং এই কাউন্সিল অব একসন ভারতের জনসাধারণের বিপ্লবে যোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার পরই সমর-অভিযান সমর্থন করিবে। স্বীকৃত হইল—

- ১। ঐক্য, বিশ্বাস ও আত্মাহুতিই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র।
- ২। সমগ্র ভারত এক। ইহা কোনক্রমেই বিভক্ত হইতে পারে না।
- ৩। সমগ্র কার্য্য-প্রণালী জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না।
- (ক) ভারতের জাতীয় বাহিনীর সকল নায়ক এবং সৈনিক ভারত-স্বাধীনতা-সজ্জের আফুগত্য স্বীকার করিবে।

(খ) ভারতের জাতীয় বাহিনী কর্মপরিষদের অধীনে থাকিবে ও এই পরিষদের আদেশ অনুসারে প্রধান সমর-অধিনায়ক দারা গঠিত ও চালিত হইবে।

ইহার পর ৪৭ জন প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় সমিতি ও ১৫ জন প্রতিনিধি লইয়া এক শাখা সমিতি গঠিত হয়।

১৫ই মে হইতে ২৩শে মে পর্যান্ত গোপন পরামর্শ সভা চলিতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার জটিল প্রশ্নগুলির কার্য্যকরী মীমাংসার জন্ম দশটী গুপু অধিবেশন হয়। প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্যান্ত এই গুপু অধিবেশন চলিতে থাকে। প্রত্যেক প্রশ্নটীকে সকল দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

অষ্টম দিনে বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় ওরিয়েন্টাল হোটেলে সভার পুনরাধিবেশন হয়। কার্য্য-সমিতির (Executive Committee) সদস্য নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইল। সর্ব্ব-সম্মতিক্রেমে রাসবিহারী, মোহন সিংহ, গিলানী, রাঘবন, মেনন কার্য্য-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। রাসবিহারী এই সমিতির সভাপতি হইলেন।

নবম দিনে 'রয়াল সিলভারকোরা' হোটেলে সাধারণ সভার পুনরাধিবেশন হয়। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের সহিত সভার উদ্বোধন হইল। সভাস্থ সকলেই এই সঙ্গীতে যোগদান করিলেন। পরে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ও পূর্ববর্ত্তী অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করা হইল। রাসবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সকলে আনন্দ অভিবাদন জানাইল। রাসবিহারীর কণ্ঠধ্বনি সভা কম্পিত করিয়া বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল—

"আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু ভারতবর্ষকে ইংরাজের লোহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় নাই, পরস্ত যে ইংরাজ জাতি কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া নিজ ঐহিক স্বার্থের জন্ম জগতের বিভিন্ন জাতিকে অবিরত ধর্ষণ করিয়াছে, যথেচ্ছভাবে উৎপীড়ন করিয়াছে, সেই ইংরাজ জাতির বিষদস্ত উৎপাটিত করিবার জন্মই সূচিত হইয়াছে।

এই সত্য পালন করিবার জন্ম আমাদের সমিতি ৩০টারও অধিক সঙ্কল্ল গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের এই সঙ্কল্লকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। কাগজের পৃষ্ঠার উপর সঙ্কল্প-গুলিকে লিপিবন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। কার্য্যে পরিণত না করা পর্যান্ত বিশ্রামের সময় নাই,—খাস গ্রহণের অবসর নাই। আর রুখা বাক্য ব্যয় নয়—চাই কাজ, কেবল কাজ। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার এই স্থবর্ণ স্থযোগ। কোনরূপ জটিলতা স্থিষ্টি করে এরূপ কোন প্রস্তাব এখন উত্থাপন করিবার সময় নাই। আমাদের আদর্শ— এক্য, বিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গ। এই তিন মন্ত্রের আমরা ৩৫ কোটী ভারতীয় দীক্ষিত। এই তিন মন্ত্রের আমাদের ভিত্তি। মন্ত্রের সাধন কিংবা মৃত্যুবরণ।"

মূহুমূ হা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমগ্র বাটী পর্বব্র কাঁপিয়া উঠিল।

এই মহাসভা ভারত-স্বাধীনতা-সন্তেবর উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত করিল। সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া হইতে ৪০ জন সভ্য ও আজাদ হিন্দ ফৌজ হইতে ৪০ জন সভ্য লইয়া প্রতিনিধি সমিতি গঠিত হইল। ভারত স্বাধীনতা সন্তেবর প্রধান কার্য্যালয় ব্যংক্তে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যালয় সিঙ্গাপুরে স্থাপিত হইল।

এই ছুই কার্য্যালয়ের দূরত্ব মোহন সিংহের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ভবিষ্যুৎ কালে বড়ই উপযোগী হয়।

এই নহাসভায় যে সব বিপ্লবী-প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হ*ইল*—

এ, এম, সহায় ( আনন্দমোহন সহায় ), বিহার—ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত। ইনি ভারত হইতে আমেরিকা যাইবার পথে কোবে অবতরণ করেন এবং সেইখানে থাকিয়া ভারত-স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, পরে রাসবিহারীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন।

রাঘবন্ ( মাজ্রাজ )—তথন ইহার বয়স অন্থুমান ৪৩ বৎসর।
মাজ্রাজ বিশ্ববিত্যালয় হইতে উপাধি পাইয়া পেনাংএ ওকালতি
করিতে থাকেন। পরে ভারতীয় কৃষকদের পক্ষ লইয়া রটিশ
সরকারের সহিত যুদ্ধে অবতরণ করেন।

এ, এম, নায়ার (মাজাজ)—অন্তুমান বয়স ২৬ বংসর।
কিওটো বিশ্ববিভালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। পরে ইনি
মাঞ্কো রাজধানীতে উপস্থিত হন ও তথাকার ভারত স্বাধীনতা
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী—ব্যংকক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিশ্লব বিজ্ঞানে ইনি স্থপণ্ডিত ছিলেন।

প্রতিম সিংহ—ভারত স্বাধীনতা সজ্বের বাংককস্থিত নেতা।
দাস—কোবেতে সহায়ের সহকারী ছিলেন। পরে তিনি
স্বামীর সহিত একযোগে কার্য্য করেন। বৃটিশ চাপের বিরুদ্ধে
শ্রামবাসী ৩০,০০০ ভারতীয়ের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তুম্ল আন্দোলন
করেন।

শিলাপ্পন ( ত্রিবাঙ্কুর )—ব্যংকক সংবাদ পত্রের একজন সাংবাদিক।

ওসমান—সাংহাইতে নির্বাসিত ভারতীয় ব্যবসায়ী।

রতিয়া (বম্বে)—রেঙ্গুন সংবাদ পত্রের সম্পাদক। ইহার বয়স তখন ৬৪ বংসর। ২০ বংসর অবিরত ইনি বিপ্লব কার্য্য চাঙ্গনা করেন। ছইবার কারাবাস করেন।

থাঁ (পাঞ্জাব)—বয়স অনুমান ৩৬ বংসর। ১০ বংসর ইনি হংককে থাকিয়া ৯০০০ ভারতীয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন।

হাক্ (দিল্লী)—আলিগড় বিশ্ববিত্যালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। ইণ্ডোনেশিয়ায় ১২০০ ভারতীয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

কৈন (পাঞ্চাব)—বয়স অফুমান ৩৬। খালসা লিৎসার বিশ্ব-বিভালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। ম্যানিলা সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক।

#### कश्वीत तात्रविदाती

মোহন সিংহ—ভারতীয় সৈশু বিভাগের জ্বনৈক ক্যান্টেন। ইনিই আই, এন, এর প্রথম সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইংরাজ সৈশু জাপানীদের নিকট আত্মসর্পণের সময় ইনিও আত্মসর্মর্পণ করেন।

আমরা উপরিউক্ত পরিচয়-পত্র হইতে দেখিতে পাই প্রায় সকলেই বিপ্লব-ক্ষেত্রের সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত। কেবল মোহন সিংহ নৃতন। সিঙ্গাপুরের অসম সাহসিক কার্য্যের জন্ম ইনি জনপ্রিয় হইয়া ছিলেন। দীলন লিখিয়াছেন, মহাসম্মেলনে ইনি ওজ্বিনী ভাষায় সাতঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করেন। ইহার ভাষা ও ভাব-ব্যঞ্জনা লোককে মুগ্ধ করে। যদি দীলনের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ইনি একজন বাগ্মী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

#### ১৯৪২ সাল

জাপানী সৈত্য মাত্র ছই মাসের মধ্যে রেঙ্গুন আক্রমণ করিয়া লাসিও, রেঙ্গুণ, মান্দালয় প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইংরাজ পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া যতই বিপর্যাস্ত হইতেছে, ততই ভারতীয় প্রজার উপর পীড়ন বর্জিত করিতেছে।

এ মহাযুদ্ধে ভারত অংশ গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ভারতের চারিদিকে অম্বকষ্ট। ছর্ভিক্ষ ক্রত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বস্বেতে গান্ধীজী জ্বনসাধারণের নিকট ছরিত প্রতিবিধানের জ্বন্থা আবেদন করিয়াছেন।

এই সময়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ডাঃ সীতারামাইয়া লিখিয়াছেন—

"১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইল। ভারতের এই যুদ্ধের সহিত কোনপ্রকার সংস্রব না থাকিলেও, ইংরাজ ভারতকে এই যুদ্ধের ঘূর্ণিতে নিক্ষেপ করিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। কংগ্রেস যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। ইংরাজ লজ্জা-জড়িত ভাবে উত্তর দিল—"যুদ্ধ, যুদ্ধ। যুদ্ধের আবার উদ্দেশ্য কি ?" যুদ্ধের কোন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে সে উদ্দেশ্য যে ভারতের পক্ষেও প্রযোজ্য তাহা ইংরাজের অবিদিত ছিল না, কাজেই উদ্দেশ্যের কথা ইংরাজ চাপিয়া গেল।"

ক্রীপ্সের প্রস্তাব কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু ক্রীপ্স ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার বীজ রোপন করিয়া গেলেন। পরে তাহাই হিন্দুস্থান পাকিস্থানে পরিণত হয়।

কংগ্রেস কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ সভা কর্তৃক ক্রীপ্স-প্রত্যাখ্যান-পত্রের মসী তথনও শুক্ষ হয় নাই, মহাত্মা গান্ধা রুটিশ সরকারকে ভারত পরিত্যাগ করিবার বাণী শুনাইয়া দিলেন। এই সময়ে ক্রীপ্স মিশন'কে অনেকেই 'গ্রিপ্স মিশন' আখ্যা দেন।

৮ই আগষ্ট মহাত্মা "ভারত পরিত্যাগ কর" যুদ্ধবাণী ঘোষণা করিলেন। পরদিন প্রভাতেই গান্ধীঙ্গী, নেহেরু, আজাদ, পেটেল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মুক্ত গান্ধী অপেক্ষা বন্দী গান্ধী ভীষণ হইয়া উঠিল। বোস্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল। ইংরাজ্বও ক্ষিপ্ত হইয়া মেসিনগান ও বোমার আশ্রয়

গ্রহণ করিল। যতই জনসাধারণের উপর চাপ পড়িতে লাগিল, বিদ্যোহাগ্নি ততই প্রবল হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ভারতের বাহিরে শক্র, ভিতরে তীব্র বিজ্ঞোহ, ইংরাজ্ব বিপর্যাস্ত হইয়া, দিখিদিক জ্ঞান হারাইয়া, অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। খাত্ম, শস্তা, বস্ত্র সহসা অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ফলে চারিদিকে প্রবল তুভিক্ষ দেখা দিল।

স্বদেশের সমগ্র-দেশ-ব্যাপ্ত বিস্তোহ সংবাদ ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজে পৌছিল। চারিদিকে উত্তেজ্বনা সৃষ্টি করিল। ভারতীয়দের বীরত্ব্যঞ্জক প্রচেষ্টার প্রশংসা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

গান্ধীজী এই সকল পরিস্থিতি অতি তীক্ষভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি সমগ্র ঘটনা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াই, সাফল্য সম্বন্ধে একপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়াই যুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং ইংয়াজকে ভারত পরিত্যাগ করিবার বাণী শুনাইয়াছিলেন। পশ্চিমে ক্রমাগত পরাজিত হইয়াইংরাজ মিক্রশক্তি পশ্চাং হটিতেছিল, পুর্বের জ্বাপান বর্মা অধিকার করিয়া আসামের দ্বারে আঘাত করিতেছিল, পশ্চিমে স্থভাষচন্দ্র জার্মাণ হস্তে পতিত ভারতীয় সৈন্ম লইয়া ভারতীয় বাহিনী গঠনে তৎপর, পূর্বের বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ রাসবিহারীয় নায়কত্বে ভারতীয় বাহিনী তৎপর গড়িয়া উঠিতেছে। পশ্চিম ও পূর্বের উভয় দিক হইতে আক্রমণ এবং ভারতের অভ্যন্তরে তীব্র বিপ্লব বিশ্লেষ্ঠ ! এ স্থযোগ পরিত্যাগ করিলে, পুনঃ

স্থযোগের সম্ভাবনা কোথায় ? রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মাজী এ স্থযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাই তিনি যুদ্ধের ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করিলেন।

সবই ঠিক। কিন্তু সহসা আই, এন, এ, তে ভাঙ্গন ধরিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা ক্রর হাসি হাসিলেন।

রাসবিহারী আই, আই, এল, গঠন ও পরিচালনা লইয়া ব্যস্ত, কাব্ধেই মোহন সিংহের উপর আই, এন, এর সকল ভার শুস্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্যংকক হইতে স্বদূর সিঙ্গাপুরে মোহন সিংহের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখা অসম্ভব। সামাশ্র ক্যাপ্টেন হইতে সহসা প্রভূত ক্ষমতা পাইয়া মোহন সিংহ আরও ক্ষমতা-লোভী হইয়া উঠিলেন। মোহন সিংহের চরিত্র পরিক্ষুট করিবার জন্ম আমরা এইখানে মেজর বীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত "মুক্তি সেনার ডায়রী" হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিব।

১। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ :—শোনা গেল অল ইণ্ডিয়ান 'পি-ওডাবলিউ' দের একত্রিত করে বৃটিশ পক্ষ থেকে কর্ণেল হান্ট সকলকে
জাপানীদের হাতে সঁপে দিলেন। জানা গেল, এখন থেকে জাপানীদের
হুকুম মেনে চলতে হবে। জাপানীদের পক্ষ থেকে মেজর ফুজিওয়ারা
জানালেন যে তাঁদের গভর্গমেন্ট হিন্দুছানীদের করেদ করে রাথতে চায়
না। সকলকে কিছু কিছু কাজ কর্ত্তে হবে। আমাদের ভার
দেওয়া হ'ল ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর উপর। মোহন সিং মালয় দেশের
যুদ্ধে বৃটিশ বে বাহাছুরী দেখিয়েছে তা' বললেন, তারপর জানালেন বে
জাপানীরা ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবে

ঠিক করেছে—তারা কি এই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে চায় ? ত্যামি সে মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু স্বই শুনলাম। শুনে মনে হলো একি থিয়েটার হচ্ছে না কি ?

- ২। এপ্রিল ১৯৪২ ।—স্থভাষতক্র বার্লিন থেকে ঘোষণা করিলেন "আমি ঠিক সময় ভারতের সীমানায় পৌছে যাব। যে শক্তি আমার ভারতবর্ষ থেকে বাহিরে যাওয়া আটকাতে পারে নি, সে শক্তি আমাকে ভারতবর্ষর মধ্যে যেতেও আটকাতে পারে না।" আমার মনে হ'ল আমরা আই, এন, এ, তৈরী করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের এদিকে আসবেন। আর একমাত্র তিনিই আই, এন, একে ভারতবর্ষের ভেতরে যাওয়ার আদেশ দিতে পারেন।
- ৩। ১৫ই জুন ৪২।—মালয়, বর্ষা, পাই, জাভা, ফিলিপাইন, হংকং, চীন প্রভৃতি যায়গা থেকে আই, আই, এলের প্রতিনিধিরা ব্যাংককে একত্রিত হয়েছেন—পূর্ব্ব এশিয়া থেকে ভারতবর্ষের যুদ্ধ কি করে চালানো থেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। মিলিটারি থেকে জনেক অফিসার ইহাতে যোগদান করেন। তাঁরা ফিরে এসে যা জানালেন তা মোটামুটি এই রকম :—
- ৪। রাসবিহারী বস্থ ক্যাপ্টেন মোধন সিংকে আই, এন, এর জি,
   ও, সি নিযুক্ত করেছেন।

ঘোষণা পত্র সহি করবার সময় আমাদের কর্তৃপক্ষকে আমি এই কথা বলি যে ঘোষণা পত্তে "মোহন সিংএর নেতৃত্বে"এই কথাটুকু না থাকলে যেন ভাল হতো। কারণ মোহন সিংকে চিনি না বরং কর্তৃপক্ষ সহক্ষে আমার

জানা আছে বেণী। তিনি মোহন সিংএর সাধুতা দেখে বোধ হয় একটও সন্দেহ কর্ত্তে পারেন নি।

তথন কে জানতো যে মোহনসিং নিজের স্বার্থ সামান্ত হানি হবার ভয়ে জাই, এন, এ ভেঙ্গে দেবেন আর রাসবিহারী বোস আবার এই অফিসারটীকে নিয়ে আই, এন, এ গড়ে ভোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর্মেন।

৫। >লা সেপ্টেম্বর >>৪২।— \* \* \*

মাসে একবার করে আমাদের গান্ধী ব্রিগেডের অফিসারদের দরবার হতো।
তাতে রেজিমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হতো। নিজেদের আদর্শস্বরূপ
গোটা তিনেক কথা আলোচনা করা হতো। (১) আমরা সকলে হিন্দুম্বানী
(২) আমাদের কাজ হচ্ছে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা (৩) আমাদের
নেতা মোহন সিং। (ক) এই তৃতীয় কথাটা আমার তেমন ভাল লাগত না।
এটা কি তাঁরা আই, এন, এর অস্ত্রী রাসবিহারী বোসকে
বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চেছন না বলে বলেন, না মিলিটারি আদেশ যাতে স্বাই
ঠিক ঠিক মত মানে সেই জন্তু ?

হঠাৎ থবর এলো, কর্ণেল গিলকে জাপানীরা অ্যারেষ্ট করেছে। তাঁর সঙ্গে যে অফিসাররা কাজ কর্চিছল তাদের মধ্যে হ'লন আই, এন, এর কাগজপত্র নিয়ে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়েছে, জাপানীরা সন্দেহ করে কর্ণেল গিলেরও এর মধ্যে হাত আছে। মোহন সিংএর সঙ্গেও গোলমাল চলছে।

নডেম্বর ১৯৪২।—মোহন সিংএর কাব্ধ কর্বার শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর সততাকে কেউ কথনও সন্দেহ করেনি।-------চল্লিশ হাব্দার লোক ভলেন্টিয়ার হয়েছিল। কিন্তু মোট ১৫ হাব্দার লোক

তিনি আর্মিতে নিতে সক্ষম হয়েছেন। বাকি লোকদের তিনি কি বলেন? তাঁর উপব আবাব এক কাউন্সিল অব একসন ও একজন প্রেসিডেন্ট কেন? এসব বোধ হয় তাঁর ও তাঁর মন্ত্রণাদাতাদের পছন্দ হচ্ছিল না। এমন সময় মোহন দিংহকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তিনি কাউন্সিল অব এ্যকসনের বিনা অনুমতিতে জাপানীদের সঙ্গে ঠিক করে আই, এন, এর কিছ সিপাইকে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়েছেন কেন? তাঁর একাধিপতোর উপর বাধা পড়ায় তিনি উল্টো চাপ দিলেন রাসবিহারী বোসের উপর। তিনি তাঁকে ( বাসবিহারী বোসকে ) জানালেন যে জাপানীরা আর্মি বাড়ানোর অনুমতি ও আর্মিকে এফুনি মেনে নিয়ে ঘোষণা না কল্লে তিনি তার আই, এন, এ ভেঙ্গে দেবেন। **তাঁর আই**, এন. এ ? কথাটা শুনে রাসবিহারী বোস একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন—আর্মি কখনও কারও নিজম্ব সম্পত্তি হয় না. দেশেরই হয়। মোহন সিং তাঁকে বঝিয়ে দিলেন যে তিনি সেটাকে নিজের আর্মি কর্ত্তে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যে ঘোষণাপত্র সই করেছিলাম তাই দেখিয়ে তিনি জানান যে আই, এন, এর সিপাহীরা তাঁর নীচে কাজ কর্মে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; তিনি আই, এন, এতে নেই কাছেই আই, এন, এর কেউই তাতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ইন্তাহার চিঠিও দিলেন। রাসবিহারী বোস তাকে জিনিষ্টী একবার ভেবে দেখতে বললেন, ও জানালেন পরের দিন স্থির মন্তিফে এলে পুনরায় আলোচনা হবে। মোহন সিং তার কথা না শুনে জাপানীদের জানালেন তিনি ও তাঁর আই. এন. এ. জাপানীদের ওপর এক বোমা ফেলে মোহন সিং সরে পড়লেন, তাঁর রাজত্বও 

যাই হক তাই বলে আমাদের কেউই আই, এন, এ ভেঙ্গে দেবার পক্ষপাতী ছিল না। তিনি এবং অস্তান্য যে সব লোক সম্ভূষ্ট ছিলেন না, তাঁরা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারেন, কিন্তু জাতীয় পতাকা, ব্যাজ-ট্যাজ ও কাগলপত্র জালিয়ে যে বিশৃজ্ঞলার স্থাষ্ট করেছিলেন তা' কথনই ভোলা যাবে না।

আমরা মেজর রায়ের দিনপঞ্জী দেখিলাম: এসব লজ্জাকর জাতীয় তুর্বলতা ও নীচতার কথা গোপন করাই উচিত। কিন্তু আমরা রাসবিহারীর জীবনী ও চরিত্র-কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার চরিত্র, কর্মশক্তি ও সততার উপর মোহন সিংহ ও তাহার বন্ধবর্গ দারা যে কলম্ব লেপনের প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার বিচার ও উল্লেখ করিতে ক্যায়তঃ ও ধর্মতঃ বাধা। "আহ্বাদ হিন্দ" নামক পুস্তক-প্রণেতা এই সব কাহিণীর উপর বিশ্বাস করিয়া রাসবিহারীকে জাপানের গুপুচর ও এমন কি তিনি স্বভাষচক্রকে হতা। করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। দীলন, শাহনওয়াজ, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' লেখকের লিখিত পুস্তক, ডাক্তার অশোয়া, সতীশচন্দ্র বস্থ প্রভৃতির পুস্তক বা প্রবন্ধ দেখিয়াছি। শাহনওয়াজ রাসবিহারী সম্বন্ধে একটা জনরবের কথা অতি সংযতভাবে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু দীলন ও "আজাদ হিন্দ" লেখক একই স্থারে কথা কহিয়াছেন। তাঁহারা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই যে বর্মা ও মালয় তখন জাপান অধিকৃত এবং সুভাষচন্দ্রের নিধনই যদি জাপানের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে জাপান সরকারকে বিশেষ কষ্ট

স্বীকার করিতে হইত না। যদি রাসবিহারী ঈর্ষা পারবশ বা স্বার্থসিদ্ধির জন্ম সুভাষকে নিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এই কথাই বক্তব্য হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, যখন এই সকল গুজব রটনা হইতেছিল রাসবিহারী তখন টোকিওতে এবং আই, এন, এর জন্ম জাপান সমর-বিভাগের সহিত আলোচনায় বাস্তা।

যাহা হউক, লাহোর বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছিল দীননাথ নামক একজন পাঞ্জাবী যুবকের শেষমুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকার ফলে। আজ আর একজন পাঞ্জাবী যুবকের অপরিণামদর্শিতা, স্বার্থপরতা ও বিরুদ্ধতা আই, এন, একে নিক্ষলতার মুখে ঠেলিয়া দিল। রাসবিহারী হুই হুইবার একই স্থান হইতে আঘাত পাইলেন। যেদিন আই, এন, একে মোহন সিংহ ধাকা দিয়া অতল জলে নিমজ্জিত করিবার প্রেয়াস করিয়াছিলেন সেদিন কি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার স্বার্থচালিত দেশব্রোহী-কুকার্য্য পাঞ্জাবী চরিত্রে যে কলম্ব লেপন করিল, ভাহার কালিমা ধৌত করিতে ভবিম্বৎ পাঞ্জাবী সন্তানদের কত জন্ম তপস্থা করিতে হইবে! অথচ ইনি লোক-সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, যে ইনি কর্ত্তার সিংহের শিষ্ম। শিষ্ম কি নিষ্ঠরভাবে গুরু চরিত্রে কালিমা লেপন করে!

আমরা যদি পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখি, দেখিব, যেদিন রাসবিহারীর নিকট হইতে ব্যংককে প্রথম প্রতিনিধি প্রেরণের বার্ত্তা পৌছিল, সেই দিন হইতে মোহন সিংহ রাসবিহারীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন।

প্রথমে মোহন সিংহের চেষ্টায় প্রতিনিধি দল না পাঠাইয়া শুভেচ্ছ-দল প্রেরিত হইল, পরে সাইগনস্থিত জ্ঞাপানী সামরিক কর্ত্বপক্ষের সহিত স্বতন্ত্র আলোচনার ব্যবস্থা হইল। তিনিই জ্ঞাপানে রাসবিহারীর বিরোধীদলের স্রষ্টা। সেখানে পরাস্ত হইরা স্বতন্ত্র সামরিক সভা আহ্বান ও প্রত্যেক সৈত্যের নিকট নিজনামে আন্তগত্য স্বীকৃতি গ্রহণ তাঁহারই কীর্ত্তি। আবার সাধারণ সম্মেলনে রাসবিহারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্ম তাঁহার সাত ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা! রাসবিহারী তাঁহার প্রতিছন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া ও তাঁহার কর্ম্মাক্তিতে বিশ্বাস করিয়া সামরিক মহানায়কত্ব দান করেন। রাসবিহারী মোহন সিংহকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেশকর্মী ভাবিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহন সিংহ সে স্কুযোগ পাইয়া বিশ্বাসহস্থার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিলাম।

মোহন সিংহ আই, এন এর ঘ্ণীবায়। আই এন এর ম্লে আঘাত করিয়া তাহার অন্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া, ও তাহার কবরস্থান খনন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বার্থান্ধ, ভাগ্যান্থেষী, ধূর্ত্ত এই মোহনসিংহ। স্বার্থ মান্থ্যকে কত নীচে নামাইয়া লইয়া যায়, মোহনসিংহ তাহার জ্বলম্ভ দৃষ্টান্ত, স্বার্থান্ধ ক্ষমতার কি অপব্যবহার করে—দেশের ও দশের কি অনিষ্ট করিতে পারে—মোহন সিংহ তার উৎকট চিত্র। নৈতিক চরিত্র গঠিত না হইলে মেধা কতদুর সর্ব্বনাশ করিতে পারে, মোহন সিংহ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল। রাসবিহারীর সকল স্বপ্পকে ব্যর্থ করিয়া

দিবার জন্ম ও দেশের এই স্থবর্ণ স্থযোগের সময় সকল কার্য্য বিনষ্ট করিবার জন্ম দেশদোহিতার অপরাধে রাসবিহারী যদি মোহন সিংহকে কারাক্ত্র করিয়া থাকেন, তাহা মোহন সিংহের পক্ষে যে অতি সামাগ্য শাস্তি, তাহা অস্বীকার করা যায় কি ? এই মোহন সিংহকে কারাক্রদ্ধ না করিলে রাসবিহারী কি আবার আই, এন, এ গঠন করিতে সমর্থ হইতেন ? শ্রীস্থভাষচন্দ্র কি আই, এন, এ লইয়া কোহিমা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেন ? আই, এন, এ, গেল, কার্য্য সমিতির সভ্যগণ পদত্যাগ করিল। বড়ই সন্ধটাপন্ন অবস্থা। ইহার উপর জাপান সরকার ব্যংকক সম্মেলনের সকল সর্ভগুলির অনুমোদন ঘোষণা না করায় অবস্থা অতীব গুরুতর হইল। রাসবিহারী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। সহসা চারিদিকে কেবল শৃত্যতা। রাসবিহারী একেবারে নিঃস্বহায়। মোহন সিংহ তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে লুপ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। (মোহন সিংহের হঠকারিতার জন্ম প্রথমে রাঘবন পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ মোহন সিংহ কার্য্যকরী সমিতির বিনা অনুমতিতে কয়েকজনকে সাব্মেরিন যোগে ভারতে প্রেরণ করেন)। রাসবিহারীর জীবনে নিঃস্বতা নূতন নহে, তিনি পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়াও পরাজয় স্বীকার করেন নাই। আজ বার্দ্ধক্যের সম্মুখীন হইয়াও তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন না। রাসবিহারী বহু চিস্তার পর আই, এন, এ ও আই, এল, এ নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জম্ম আবার নৃতন উত্যোগে অগ্রসর হইলেন।

ভবিশ্বতে যাহাতে জাতির অগ্রগমনে আর কোন বাধা বিপত্তি স্থি না হয়, তজ্জ্ঞ কাউন্সিল অব এ্যকসনের সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। এই অদম্য কর্ম্মাক্তির জক্তই আমরা রাসবিহারীকে কর্ম্মাগী বলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। যে পরাস্ত হইয়াও সন্ধল্পে দৃঢ় থাকে, যে পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করে সেইত কর্ম্মাগী। তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণা জাতীয় ইতিহাসে স্থণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। ঘোষণাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কাউন্সিল অব এ্যকসনের সকল সহকর্মীই পদত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের পূর্বব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের ঐক্য এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! যতদিন না আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালী অনুসারে পূর্বব এশিয়ার প্রতিনিধিবর্গদারা নৃতন সদস্য নির্বাচিত হয়, ততদিন পর্যান্ত আমি একাকীই সমিতির কার্য্য চালনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমার সহকর্মী বন্ধুগণ পদত্যাগ করায় কাউন্সিল অব এ্যকসনের সকল ক্ষমতাই আমার উপর ক্যস্ত হইয়াছে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, আমাদের জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রাম রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঠিক পথেই চলিতেছে। এই বংসর জুন মাসে ব্যংকক মহাসভায় যে কার্য্যভার আমার উপর ক্যস্ত হয়, আমি পূর্বব এশিয়ার ভারতীয়গণের সেই আদেশ ও কর্ম্মভার প্রদার সহিত পালন করিয়া যাইতেছি। ৯ই ডিসেম্বর হইতে সকল শক্তিই আমিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিত করার জ্বন্ত কোন অমুগ্রহ বা

পুরস্কারের আশা না রাখিয়া, নির্ভীকতা, ভক্তি, শ্রন্ধা, ও স্থায়-পরায়ণতার সহিত আপনাদের সেবা করিবার প্রতিজ্ঞা আমি পুনরায় গ্রহণ করিতেছি। আমি সকলের মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব ও যাহাতে সকলের ইচ্ছা ও নির্দেশমত কার্যা করিতে পারি সে বিষয়ে যত্মবান হইব।

"কোন প্রকার বৈদেশিক আধিপত্য, যথেচ্ছাচার, হস্তক্ষেপ ও প্রভাব হইতে মুক্ত সম্পূর্ণ ভারতের স্বাধীনতা আমাদের কাম্য এবং যাহাতে সেই কামনা-সিদ্ধির পথে কোন বাধা উপস্থিত না হয়, তাহা যতই গুরুতর বাধাই হউক, আমি তাহা রোধ করিবার জন্ম মনুষ্য শক্তিতে যাহা সম্ভব তাহা করিবার জন্ম কৃতনিশ্চয়। আমি সর্ববাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম আমি যে ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছি তাহা আপনারা সানন্দে সমর্থন করিবেন।

"আমার অন্যান্য স্বদেশ ভ্রাতার মতই ভারতের স্বাধীনতা আমার অন্তরের নিভ্ততম স্থানে স্বাদ্ধে রক্ষিত। এই স্বাধীনতা লাভের জন্মই আমি আজও পরিশ্রম করিতেছি, নির্বাসন বরণ করিয়া লইয়াছি, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছি, বংসরের পর বংসর মাতৃভূমির মৃক্তিপথ নির্মাণের জন্ম অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছি। শুধু ইংরাজের লোহ-শৃন্ধল হইতে মৃক্তির প্রয়াসী নই, সকল শৃন্ধল তা'সে যেমন শৃন্ধলই হউক না কেন তাহা হইতে পূর্ণমৃক্তিই আমার কাম্য। এক সময় নিপন জাতি (যাহাদের মধ্যে আমি বাস করি) ভারতের স্বাধীনতা

আন্দোলনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত। আমার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ আমরা তাহাদের শ্রন্ধা, সমবেদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। আমি বিশ্বাস করি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যুৎ কালের জন্মও এই আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবশ্যকতা ও মূল্য আছে। অত্যান্সজাতিরও সমবেদনা আজ আমরা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"আমার কয়েক জন সহক্ষী নিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের নির্বাচিত পদ্ম ব্যতীত অগ্রসর হইবেন না. কিন্তু সেজগ্য আমি প্রাণ থাকিতে স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ হইতে দিতে পারিব না। এ আন্দোলন আমার জীবনের জীবন। উপরস্তু আমি বিশ্বাস করি, যদি এই মুক্তি আন্দোলনে কোন সমস্তা আসিয়াই পড়ে তবে সে সমস্তার সমাধান করিয়া ফেলাই সমীচীন। যদি কোন ভয় বা সন্দেহ থাকে অচিরে তাহা দুরীভূত করাই বিধেয়। যদি সত্যই কোন বাধা আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে দূরীভূত করিয়া আমাদের বহুদিনের আকাজ্জিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করার বিষয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। অস্থান্ম জাতীয় সহায়তা ও সহযোগিতা যতই মূল্যবান হউক, এরূপ কোন বৃহৎ বাধা স্বষ্টি করিতে পারে না যে, আমাদের কাম্য, ভারতের স্বাধীনভাকে নিমজ্জিত করিতে পারে। সম্ভব হইলে ভাহাদের সাহায্য লইয়া স্বাধীনতার জন্ম যুদ্ধ করিব এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের সহায়তা না লইয়াই যুদ্ধ করিব।

"সকলেই অবগত আছেন বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছিল। এই মহাযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান প্রধান মন্ত্রী টোজোর বক্ততায় ভারতের স্বাধীনভার প্রতি জাপানের যে মনোভাব তাহা পরিফুট হইয়া ওঠে: এই বক্ততার পরই বিনা বাধায় সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় এই স্বাধীনতা আন্দোলন চালান সম্ভবপর হয়। পূর্ব্ব এশিয়ার আন্দোলন ব্যংকক সভা আহুত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। আমরা পূর্ব্ব এশিয়ায় এই আন্দোলন প্রায় এক বংসর চালাইতেছি। ব্যংকক মহাসভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই আন্দোলন চালান সম্বন্ধে স্কম্পষ্ট আদেশ ও নির্দেশ দিয়াছেন এবং সেই আদেশ অনুসারেই বহু সামরিক ও বেদামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা ক্রত অগ্রসর হইতেছিলাম। সম্প্রতি আমার কয়েকজন সহকর্মী আন্দোলন বিষয়ে আমাদের অবস্থার পর্য্যালোচনার আবশ্যকতা বোধ করেন। আমিও এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত ছিলাম।

"এই পয্যালোচনার পূর্ব্বে অনেকে এই আন্দোলনে আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করেন। এইখানেই দ্বিতীয় মতের স্থাষ্টি। এইখানেই বাধা উপস্থিত হইল।

"গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অবস্থার পর্য্যালোচনা আবশ্যক বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেখিলাম, পূর্ণ মীমাংসা হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক। আমি কাউন্সিল অব এক্সনকে কিছু সময়ের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাত করিলাম। ইহাও জানাইলাম এই

কয়নাস যে ভাবে আমরা আন্দোলন চালাইয়াছি, আর কয়েক সপ্তাহ সেইভাবে আন্দোলন চালাইলে বিশেষ কোন ক্ষতি, বিপদ বা ক্লেশ হইবে না। ইহাও জানাইলাম যদি আলোচনার পরেও সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা করিতে আমরা অক্ষম হই, তবে আমাদের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করিতে আমরা বাধ্য হইব। বর্ত্তমান পরিস্থিতির মীমাংসার জন্ম একান্ত প্রয়োজন কিছু ধৈর্যোর, এবং তদপেক্ষা প্রয়োজন অধ্যবসায়ের।

"৪ঠা ডিসেম্বর বৈঠকের আলোচনার পর, আলোচ্য বিষয়গুলি আরও বিশদভাবে আলোচনার জন্ম ও মাসিক বিবরণী প্রস্তুত করণের জন্ম বৈঠক কিছু সময় দিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি সুখী হই। ৫ই ডিসেম্বর আমার কয়েকজন সহকর্মী পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার কবিয়া জ্বানাইলেন যে তাঁহারা বৈঠকের মীমাংসা অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তথনই আমি উপলব্ধি করিলাম যে বৈঠকে আলোচনার সময় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই বিরুদ্ধ আলোচনার সত্যরূপ নহে, তাহার মূল অনেক গভীর। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই বিরুদ্ধ আন্দোলন, এই বাধা সৃষ্টি, এই মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস, কর্ম্মে নানাপ্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করিবার প্রযন্ত প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার সহকর্মীদের পদত্যাগের ফলে যে সঙ্কট, বাধা, ক্লেশ, ভ্রান্ত ধারণা, নৈরাশ্র ও ও ত্বঃখ উদ্ভুত হইবে ও অবশেষে আমাদের কাম্য ও লক্ষ্যের ক্ষতি হইবে, ভাহার দিকে আমার সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

তাঁহাদের পদত্যাগ না করিবার জন্ম অনুরোধ করি। ইহাও তাঁহাদের স্পষ্ট জানাই যে, আমাদের মূল অধিকার সম্বন্ধে আমিও তাঁহাদের মত সজাগ ও ঈর্ষান্বিত। প্রবাসের ফলে আমার দেশ-প্রেম ও ভক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই, এবং অপর ভারতীয়ের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয় বরং মাতৃ ভূমির প্রতি আমার অন্তরাগ ও আসক্তি আরও গভীর হইয়াছে।

"আমার সহকর্মীরা ৮ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁদের পদত্যাগ পত্র পাইয়া তাঁহাদের পদত্যাগের সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমার মনে হয়, পূর্ব্ব এশিয়ার প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলোচনা না করিয়া তাহাদের 'পদত্যাগ সমীচীন হয় নাই। আমার আরও মনে হয় তাঁহা**দে**র মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত বিষয়ের মীমাংসা না হওয়ার জ্ঞ্য পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সেইজম্ম এই পদত্যাগ নিস্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারাই, তাঁহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ বিচারক, এবং সেইজ্বন্থ অতীব ছঃখের সহিত তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রের অমুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে হেতু এই মুক্তি আন্দোলন সমগ্র ভারতের এবং কেবল ভারতের স্বাধীনতার জ্বন্সই চালিত হইতে পারে এবং সকল প্রশ্নেরই সন্তোষজনকভাবে মীমাংসাও হইতে পারে, আমি একাই পূর্ব্ব এশিয়ার অমুকুল সহায়তায় এই আন্দোলন চালাইতে মনস্থির করিয়াছি। একদিকে যেমন এই আন্দোলন চালাইয়া যাইব, অন্তদিকে আমার সহকর্মীরা আন্দোলনের অমুকুলে যে সকল স্থবিধা ও স্থযোগ দাবী করিয়াছেন তাহাও পাইবার জন্ম

বিশেষ যত্নবান হইব। যতশীভ্র সম্ভব আমার দেশবাসীর নিকট আমার অগ্রগমনের বিবরণী উপস্থিত করিব।

"ইতিমধ্যে কাজ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে এবং বেসামরিক ভারতীয়দের কাহারও ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। যত কম বিশৃষ্থলা হয় তাহাই করা হইবে। আন্দোলন পূর্বের মতই চলিতে থাকিবে। আমি মুক্তি সজ্বের প্রতি শাখাকে ও জাতীয় বাহিনীকে এই আশ্বাস দিতেছি যে কাউলিল অব এ্যকসনের সকল কার্য্য ও দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণের জন্ম এই কয়মাস ধরিয়া যে সমস্ত সামরিক এবং বেসামরিক নিয়মাবলী ও গঠনমূলক নীতি স্ট হইয়াছে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমি কোন পক্ষ অবলয়ন করিয়া কোন কার্য্য করিব না, মুক্তি সভেবর বা মাতৃভূমির ক্ষতিকর কোন কার্য্য করিব না। আমার দেশবাসীর সর্বপ্রথার মঙ্গলই আমার কাম্য। তাহাদের মঙ্গলের দিকে আমার দৃষ্টি সর্বেদা সচেতন থাকিবে এবং সেই গুরুভারই আমি আমার মাথার উপর স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছি।

আমার অজ্ঞাত নহে যে আমার সকল ভ্রাতা ভগ্নীই বিশ্বাস করেন যে আমার সম্মুখে যে কার্য্য তাহাতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা অতি কঠিন, ও হুঃসাধ্য। আমার প্রতিপক্ষ যদি আমাকে অপরের ক্রীড়াপুত্তলী বলে তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি আজ শুধু এই কথাই বলিতে চাহি যে, বাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মাতৃভূমির শৃশ্বল মুক্তি, পূর্ণ মুক্তি, এবং যে ভারতে জন্মগ্রহণ

করিতে পারিয়া নিজেকে গৌরবাধিত মনে করে, যে ভারতের মুক্তিযজ্ঞে সর্বস্থ বলি দিয়াছে, আজও যে নিজের শেষ রক্তকণাটী ভারতের সম্মান ও অখণ্ডতার জন্ম ব্যয় করিতে উদ্গ্রীব, প্রতিপক্ষ তাঁহার সম্বন্ধে অপপ্রচার ও বিরুদ্ধ প্রচার দ্বারা পাপই করিতেছেন। স্বদেশের মুক্তি বাতীত আমার কিছুই কাম্য নাই। এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে আমার পবিত্র সর্বস্থানর মাতৃভূমির এক নির্জ্জন কোনে শুধু শেষ আশ্রয় ভিক্ষা করি। ভারতের স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। কোন প্রকার ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ, স্বার্থ, বর্ণ-বৈষম্য বা ধর্ম্মতে যেন এই চর্ম লক্ষ্যের অস্তরায় স্বৃষ্টি না করে।

আমি আমার সকল দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি তাঁহার। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভৃতভাবে যেন আমায় সাহায্য করেন। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত কিছুই করা সম্ভব নয়। এই সাহায্য পাইলেই আমরা মুক্তি যুদ্ধে জয়ী হইব সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি আমরা লক্ষ্য ভেদ করিবই, ভারতের স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করিবই।

হিন্দুস্থান দীর্ঘায়ু লাভ করুক বন্দেমাতরম"

রাসবিহারীর ঘোষণাপত্র ও বীরেন্দ্র রায়ের দিনলিপি পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে। দীলন ব্যংকক প্রস্তাবের মধ্যে ছুই একটা

স্থান স্থবিধানুযায়ী যোগা-যোগ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ সভ্য অপ্রিয় হইলেও ভাল, মিথাা নিন্দনীয়, কিন্তু অর্দ্ধ সভ্য অর্দ্ধ মিথাা কেবল নিন্দনীয় নহে অতি ভয়াবহ। ব্যক্তিগত প্রাধান্তের ও স্থবিধার নিমিত্ত রাসবিহারীর বিরুদ্ধে মোহন সিংহ প্রমুখ সামরিক নায়ক ও কর্মী দারা যে অপপ্রচার চলিতেছিল, তাহা দীলন, শাহনাওয়াজ, ও অক্যান্থ আই, এন, এ কর্মী কোথাও উল্লেখ করেন নাই। অক্যান্থ লেখকেরা নির্বিচারে ইহাদের কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। যাহা মিথ্যা, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। যাহা সভ্য তাহা শাশ্বত, তাহা সূর্য্যের মত কৃষ্ণ মেঘ জাল ছিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইবেই হইবে।

রাসবিহারী কখনও দীর্ঘ ঘোষণা-পত্র দেন নাই। এই প্রথমবার তিনি সমগ্র পরিস্থিতি দেশবাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জম্ম দীর্ঘ ঘোষণা-পত্র দিয়াছিলেন। তীব্র বেদনার্ত্তের নয়নজ্ঞলে লিখিত এই ঘোষণা-পত্র। অতি সংযত ভাষায় কয়েকটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ আছে এই পত্রে।

- (১) ব্যক্তিগত প্রাধান্ত ও নানাপ্রকার স্থযোগ স্থবিধা না পাওয়ায় নায়কেরা দেশমুক্তির পথে অন্তরায় স্থষ্টি করিয়াছেন।
- (২) তাঁহার সম্বন্ধে অপপ্রচারের মূলে আছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। যাঁহারা এ অপপ্রচার করিতেছেন, তাঁহারা পাপই করিতেছেন।
  - (৩) যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মৃক্তিযুদ্ধ হইতে ২৮৮

জাপানে --রুমেবিহাবীর উদ্দেশের রাজা মহেন্দ্র স্থ্রনা ফ্বিহারী মহেন্দ্র হালা ক্ডিটেউদ্ধি <u>শি</u>শ্সিয় স্ভাপতি জাপান মনুস্ভ 3.26.24.3

ক্টিল সাক্ত

অবসর গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস, মৃক্তিযুদ্ধে জয় স্থানিশ্চিত।

আমরা পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি রাসবিহারী ভাবোদ্মাদ নহেন, তিনি বক্তৃতামঞে দাঁড়াইয়া ভাবোদ্মাদ ভাবণ দিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ভাবোদ্দেলিত করিবার চেষ্টাও করেন না। তিনি কর্মোদ্মাদ, কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও প্রণালী দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন। এই ঘোষণাপত্রে আমরা তাহার কিঞ্চিং ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এই পত্রের প্রত্যেকটা শব্দ-চয়নে যথেষ্ট সংযম রক্ষা স্বত্তেও, আমরা বৃঝিতে পারি তাহার হৃদয় ক্ষ্ম্ , ক্ষতবিক্ষত। সেই ক্ষত মুখ দিয়া রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিতপ্রায়। তাঁহার প্রতিপক্ষীয়রা এমন অপপ্রচার করিতেছিল যাহার ফলে তিনি তাঁহার আব্দম সাধনার পথে হিমালয়ত্লা বাধা দেখিতে পাইতেছিলেন।

রাসবিহারীকে বিপর্যাস্ত করিবার জন্ম প্রতিপক্ষের হস্তে তিনথানি অতি গুরুত্বপূর্ণ তাস। যে মুহূর্ত্তে রাসবিহারী তাঁহাদের সার্থের বিরুদ্ধে প্রবল বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান হইবেন, সেই মূহূর্ত্তে এই তিনথানি তাস তাঁহারা ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিবেন। স্বযোগ বৃঝিয়া বিপক্ষগণ এই তাস তিনথানি ব্যবহার করিলেন। পায়ে গুলি লাগিয়া রাসবিহারী ভূশয্যা গ্রছণ করিয়াও যে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাহা তাঁহার বিপক্ষগণ আশা করেন নাই। তাস তিনখানি—

- ( > ) রাসবিহারী ৩০ বৎসর পূর্ব্বের ব্যর্থ বিপ্লবী। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ ভয়ে পলাইয়া জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিপক্ষ প্রণের মতে সে দিনের বিপ্লব ছিল বালকের অসংযত ক্রীডামাত্র।
- (২) দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়া জাপানী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, জাপানী নাগরিকত্ব লাভ করিয়া তাঁহার ভারতীয়ত্ব তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন। আজ এতদিন পরে কেবল স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই তিনি সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, এই যুদ্ধে জাপানকে সহায়তা করিয়া জাপানের হস্তে ভারতবর্ধকে বিক্রেয় করা। তিনি জাপানের শুপ্তরের, এবং জাপানের ইন্সিতে চোরাগুপ্তি খেলিতেছেন।
- (৩) যদি ভারতের মুক্তিই তাঁহার কাম্য, তবে তাঁহার পুত্রকে তিনি জাপানী বাহিনীতে কেন দিলেন? কেন তাঁহাকে ভারতীয় বাহিনীতে দান করিলেন না?

আরও কতকগুলি পার্শ্বতাস আছে, সেগুলিও কম শক্তিশালী নহে। সেগুলিঃ—

(ক) রাসবিহারী জাপানী ভাষা নির্ভুলভাবে আয়প্থ করিয়াছেন। জাপানী ভাষায় পুস্তুক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ত্রিশ বংসর জাপানে প্রবাসকালে ভারতকে কি দিয়াছেন ! জাপানী কর্মচারীদের সহিত তিনি ভারতীয়ের সমক্ষে ভারতীয়ের অজ্ঞাত ভাষায় কথাবার্তা বলেন কেন ! জাপানী সরকারের সহিত ও সমরনায়কদের সহিত তাঁহার জাপানী ভাষায় পত্র ব্যবহার চলে কেন !

# कर्षवीव वात्रविदावी

(খ) রাসবিহারীর উপর নির্ব্বাসন দশু ছিল, কিন্তু তাঁহার পুত্র কন্থার উপর ত কোন নির্ব্বাসন আজ্ঞা ছিল না। তিনি তাঁহাদের ভারতে ভারতীয় আদর্শে কেন প্রতিপালন করিলেন না ?

প্রতিপক্ষের যতগুলি অভিযোগ, তাহা বর্ণে বর্ণে সভ্য: একটীও অস্বীকার করিবার উপায় রাসবিহারী বা রাসবিহারীর বন্ধদের ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য, যে পরিস্থিতি, যে পরিবেশ ছিল তাহা বিপক্ষরা যদিই বা জানিয়া থাকেন তাহা তাঁহার। গোপন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ দামরিক ও বেসামরিক বাক্তি এ সকলের সংবাদ রাখিতেন না. দামরিক কত্তপক্ষের কথাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। বিপক্ষগণ সর্ব্বাপেক্ষা জোর দিয়াছিলেন জাপানী নারীর পাণিগ্রহণ ও জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণের উপর। পুর্ব্বে এ বিষয় লইয়া ্থেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এই সামান্ত সামাজিক ত্রুটী তাঁহার গাজীবন কর্ম্ম সাধনা ও দেশ সেবাকে রাহুগ্রস্ত করিতে পারে না। বিপক্ষগণ তাঁহার যে লাঞ্চনা করিয়াছিলেন, ভারতের মুক্তির াথে যে তুরুহ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে অস্তায় ও অধর্ম ইহা মপেক্ষা শতগুণে গুরু। যাহারা মানব ইতিহাসের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, গহারা ভিনটী সভা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন-

(১) কর্ম্মাত্রেরই ফল আছে। সমাঞ্চকে অভিক্রম করিয়া গাসবিহারী যদিই কোন অফ্যায় করিয়া থাকেন, ত্রিশ বংসর পরে মাজ সেই অফ্যায়ের শাস্তি স্তদ সমেত দিল! রাসবিহারীর এই

প্রায়শ্চিত্ত মনে করিয়ে দেয় মহারাজ যুধিষ্টিরের কথা। তিনি ছিলেন ধর্মপুত্র, ধর্মরাজ, তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্ত মিধ্যা ভাষণের ফল তাঁহাকে নরক দর্শন করাইয়াছিল।

- (২) যে যত সাধারণ মামুষ হইতে উপরে উঠে, ততই
  সামাম্ম ভূল প্রান্তির জন্ম, সামাম্ম পদস্থলনের জন্ম তাহাকে কঠিন
  প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মনুষ্যদেহে যাহারা অবিরাম পাপ
  করিয়া পশুত লাভ করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত পশুত্বলাভ, অন্ম
  প্রায়শ্চিত্ত ও করিতে হয়। কিন্তু তাহা মর্ম্মান্তিক হয় না।
- (৩) জনসাধারণ সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু একবার উত্তেজিত হইলে তাহারা হিতাহিত জ্ঞান শৃষ্ম হইয়া পড়ে। তাহাদের পুনঃ সংযত করা অতি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। বিশ্বকবি সেক্সপিয়র সিজার-হত্যার চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন জনসাধারণ ধূর্ত স্বার্থান্থেবীর বাকচাতুর্য্যে কত সহজে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও জনতার রূপ কত ভয়ঙ্কর ধারণ করে। সকল দেশেই জনতার ধর্ম্ম ও প্রকৃতি একই ধাতুতে গঠিত। মোহনসিংহ বন্দী, কর্ণেল গিলও কারাক্ষ্ম কিন্তু তাঁহাদের সহক্ষমীরা জনসাধারণকে উত্তেজিত ক্রিতে লাগিল।

# রাসবিহারীর লাঞ্ছনা ও শেষে জয়লাভ।

ক্ষিপ্ত ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক জনসাধারণ আই, এন, এ, নধীপত্র জালাইয়া দিল। শোভাযাত্রা করিয়া রাসবিহারীর

চিত্র ও জ্বাভীয় পতাকা প্রকাশ্যন্থানে অগ্নিস্থাৎ করিল, পথেঘাটে সর্বত্র রাসবিহারীকে নানাপ্রকারে লাঞ্চিত করিতে লাগিল। রাসবিহারী এই কঠিন সমস্থার মধ্যে পড়িয়াও আই, এন, এ কর্মীবৃন্দ ও নায়কদের আহ্বান করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া তাঁহাদের সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ফলে অভদ্রোচিত লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। অবস্থা ক্রমশ্যই গুরুতর হইতে লাগিল। ক্ষিপ্ত জনতা যে কোন মুহুর্ত্তে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা একই অস্ত্রাঘাতে শেষ করিয়া দিতে পারে। রাসবিহারীর কিন্তু সে দিকে জ্রক্ষেপ নাই। যতই বাধা পাইতে লাগিলেন, ততই উল্পানর সহিত কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ১৯৪০ সালের ৮ই জামুয়ারী রাসবিহারী আই, এন, এর ছোট বড় সব কর্মচারীদের বিদাদরীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া এই সভায় উপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাসবিহারীকে পূর্বের দেখেন নাই। বিপক্ষদল রাসবিহারীকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে ভীষণ প্রকৃতির লোক সে বিষয়ে কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই জাপানী গুপুচর ধ্রন্ধরকে চরম শান্তি দিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। সেদিন বিদাদরীর বাতাসে একটা হঃসহ নিস্তন্ধতা, যেন একটা ভয়াবহ হছার্য্যের পূর্ব্ব-ইন্ধিত বিভ্যমান। কেছ কেহ এই অপ্রিয়

একখানি মোটর ধীরে ধীরে সভাস্থলে প্রবেশ করিল, মোটরের সম্মুখের জ্ঞাতীয় পতাকা যেন থাকিয়া থাকিরা শিহরিয়া উঠিতেছে। মোটর হইতে অবতরণ করিলেন সামরিক বেশে সজ্জিত এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধের সঙ্গে মাত্র তিন জন আই, এন, একম্মা। যে রাসবিহারীর চিত্র তাঁহারা দেখিয়াছেন এযেন সেরাসবিহারী নয়, তব্ও অমুমানে সকলেই বৃঝিলেন বৃদ্ধই রাসবিহারী। রাসবিহারী সভায় প্রবেশ করিলেন। আজ কেই অভিবাদন করিল না, কোন অভিনন্দন জ্ঞানাইল না। রাসবিহারী ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভাই সব, বহুদিন পরে যদি স্থবর্ণ স্থযোগ আসিয়াছে তাহাকে হেলায় নই করিও না। মোহনসিংহ না থাকিতে পারে আমিও না থাকিতে পারি, তাই বলিয়া দেশের মুক্তি-যুদ্ধ কেন বন্ধ হইবে ! তোমরা ভাবিয়া দেখ দেশ কাহারও একার নয়, একা কেহ দেশ স্বাধীন করিতে পারে না। এক বিন্দু জলকণার কতটুকু শক্তি কিন্তু সেই জলকণার সমষ্টিই প্রবল বন্ধা আনে। আমরা প্রতাকে এই যুজ্ঞে এক একটা জলকণামাত্র।"

কিন্তু সে দিন কেহই তাঁহার কথা শুনিতে প্রান্তুত নহে।
কেহই বুঝিতে চাহে না, যে দেশের মুক্তি যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে
না, দেশ রাসবিহারীর বা মোহন সিংহের একার নহে। রাসবিহারী
কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার উপর চারিদ্দিক
হইতে অপমানসূচক প্রশ্ন বৃষ্টি হইতেছে, নানা প্রকার ব্যক্ষোক্তি
চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ক্লেক্তিক করিতেছে।

কখনও কখনও ক্রেদ্ধ গর্জন ভেদ করিয়া শুনা যাইতেছে—"হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার বসিয়া পড়।" কেহ বলিতেছে "তুমি জাপানী নও ? তুমি জাপানী মেয়ে বিয়ে করনি ? তবে আর কোন মুখে লম্বা লম্বা কথা বলছো "কেহ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—"তোমার ছেলেকে আই. এন. এতে ভর্ত্তি না করে জাপানী সৈত্যে কেন ভত্তি করেছো ?" রাসবিহারী অসীম থৈর্য্যের সহিত তবুও বুঝাইবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ক্রেমে তুমুল কোলাহলের মধ্যে রাসবিহারীর কণ্ঠন্বর ডুবিয়া গেল। জনতা অমার্জিত ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাসবিহারী নীরব হইলেন। তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট দৃষ্টি ক্রমশঃ জনতা অতিক্রম করিয়া দূর চক্রবালে নিবদ্ধ হইল ৷ ছই নয়নে তুই বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে তুই নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। রাসবিহারীর সঞ্জীব মূর্ত্তি ষেন চক্ষের সম্মুখে প্রস্তরীভূত হইল। মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় কি লাঞ্জনা।

সহসা জনতা নিস্তর হইয়া গেল। মনে ইইল যেন
মন্ত্রাহত হইয়া জনতা বাক্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে। ক্ষণপরে
জনতার মধ্যে গুল্পন আরম্ভ ইইল। গুল্পন ক্রমশঃ মুখর ইইয়া
উঠিল। সহসা জনতা উন্মত্ত ইইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—
"ইনক্লাব জিন্দাবাদ! রাসবিহারী বোসকি জয়।" যাঁহারা
একদিন তাঁহার ঘার শক্রতা করিয়াছিল, তাঁহার প্রাজিক্তিকে
পদদলিত করিয়া নিম্পিষ্ট করিয়া ভাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল,

ভাহারাই হইয়া উঠিল ভাঁহার গুণগ্রাহী। রাসবিহারীর প্রস্তরীভূত মূর্ত্তির দ্র-সন্ধিবিষ্ট আঁথি হইতে যে জলনির্মার পাগল হইয়া ছুটিতেছিল, তাহা সহস্র বাগ্মীতার অপেক্ষাও হাদয়স্পর্শী। বীরেন্দ্র রায় লিথিয়াছেন 'নিভাই গোরের সহিষ্ণুভার কাহিনীর মতই এই কাহিনী অন্তুত।' রাসবিহারীর জীবনে এ অভি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ, জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ হইতে ইহা কিছুমাত্র লঘুনয়। মামুষের জীবনে এ অভি পবিত্র মুহূর্ত। সকলের জীবনে এ শুভ ক্ষণ আসে না, সকলের ভাগ্যে এ দৃষ্য দেখিবারও সৌভাগ্য হয় না। একবার বিলাত হইতে সভাগত এক ইংরাজ বিজনবিহারীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আছো, ভোমাদের দেশে সামান্য সামান্য ব্যাপারে এত ধর পাকড কেন গ"

বিজনবিহারী বলিলেন "বিদেশীয় রাজার নিকট ইহা ছাড়া আর আমরা কি আশা করিতে পারি ? আমাদের কণ্ঠনালী রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেইত তাঁহাদের স্বার্থ বজায় থাকিবে।"

তিনি বলিলেন—"ওটা মামুলী নিতান্ত পুরাতন যুক্তি। আমার কিন্তু মনে হয় অন্থ কারণ। তোমাদের জনসাধারণ কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, তাহারা চিন্তা করিতে জানে না, কোন জিনিষ বিচার করিতে জানে না, বিচার করিবার পদ্মা নির্ণয় করিতে জানে না, তাহারা যাহা শোনে তাহাই বিশ্বাস করিয়া উত্তেজ্ঞিত হইয়া একবার সম্মুখে একবার পিছনে ছুটাছুটি করে, অবশেষে পথ হারাইয়া নিজেরা বিপ্রান্ত হয়, সকলকে বিপ্রান্ত করিয়া ভোলে। আমাদের দেশ কিন্তু অন্থরূপ, তারা সংবাদ পত্রের মন্তব্য

পড়ে বক্তৃতাও শোনে, কিন্তু নিজে চিন্তা করে, সভ্যাসত্য নির্ণয় করে, সযত্নে পন্থা নির্ণয় করে, তারপর কোমরে কোমরবন্ধ কসিয়া যুদ্ধ করিতে নামে, তথন তারা কোন বাধাই মানে না।"

বিজনবিহারী সেই দিন ইংরাজ ভদ্র লোকের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, পরে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনিই প্রকৃত ভারতীয় জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব অন্থাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন একটু ভূল তিনি করিয়াছিলেন—ভারতীয় জনসাধারণ আপাত কুল স্বার্থ ও অনিয়মামুবর্ত্তিতার আত্থাণ পাইলেই উন্মন্ত হইয়া উঠে।

# আই, এন, এর পুনর্গঠন

রাসবিহারী জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জয়লাভের তখনও বহু বিলম্ব। বিদাদরী সভার পর আই, এন, এতে তুইটী দলের সৃষ্টি হয়। একদল নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মে ব্রতী হইলেন, অপর দল আই, এন, এর মধ্যে থাকিয়াই বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আই, এন, এ পরিত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ মত প্রচারের জন্ম চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সময় সময় এই দ্বিতীয় দল অপর দলের উপর বলপ্রয়োগও করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া অনেকেই আই, এন, এর কর্ম্মে মন নিবিষ্ট করিলেন। যাঁহারা শেষ পর্যান্ত যোগ দিলেন না, জাঁহারা প্রথমে বলিয়াছিলেন,

জাপানীকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তারপর বলিলেন রাসবিহারীকে বিশ্বাস করিতে পারি না। অবশেষে প্রশ্ন করিলেন আই, এন, এতে বেসামরিক লোক কেন ? বহু মুসলমান নায়ক কেন ? আবার কাহারও কাহারও আত্মসমান জ্ঞান এরপ সজাগ যে যাঁহারা মোহন সিংহের হস্ত হইতে জাপানীদত্ত বেতন গ্রহণে কিছুমাত্র লজ্জা অন্ধভব করেন নাই, তাঁহারা জাতীয় সজ্বের নিকট প্রাপ্য বেতন লইতে অপমানিত বোধ করিতেছিলেন।

রাসবিহারী একাই এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই, তাঁহার পূর্বেব লোকপূজ্য তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, স্থভাষচন্দ্র সকলেই জনসাধারণের নিকট অল্প বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন।

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই রাসবিহারীর একান্ত যত্নে ও চেষ্টায় আই, এন, এ আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইল, প্রত্যেক বেসামরিক ব্যক্তিকেও কিছু সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। যুবস্তম পূর্বে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ম বিপুল উৎসাহে অক্লান্ত পরিপ্রাম করিতে লাগিলেন। সামরিক প্রণালীতে প্রথমে যে সব ভ্রম ছিল, রাসবিহারী স্বয়ং সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিতে লাগিলেন। প্রথমে শাসন বিভাগ (এডমিনিষ্ট্রেসন) ছিল না, এখন সেই বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সে দিকেও রাসবিহারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রাসবিহারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক বিবয় নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভাঁহার ভীক্ষ

দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার সকল পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সভা সমিতিতে রাসবিহারী পুরোভাগে। মাঝে মাঝে তিনি বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন—"মেরে পেয়ারে ভাইয়েঁ৷ ওর বহিনোঁ কিম্বা "মেরে হাভিয়ার বন্ধ দোন্তোঁ" না হয় ত "দিপাহীয়েঁ।"। একটা কথার উপর তিনি পুনঃ পুनः জোর দেন—"আজাদী চাহিলেই পাওয়া যায় না, আজাদীর উচিৎ মূল্য দিতে হইবে। আজাদীর জন্য কুর্ববানীর দরকার, সর্বব্য বিসৰ্জ্জন দিতে হইবে, কিছু রাখিলে চলিবে না, তবেই দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পড়িবে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ভিক্ষালব্দ স্বাধীনতা হচ্ছে নকল স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র, সে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। জ্বাপান বা ইংরাজ কেহই আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলিয়া দিবে না,— আমাদের দর্বব্য দিয়া এমন কি রক্তমূল্যে ইহা ক্রয় করিতে হইবে।" রাস্বিহারী সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠেন "সব নাঙ্গা হো যাও, সব ফকিরী লেও।"

রাসবিহারীর ঐকাস্তিকতা, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার উন্নম ও অধ্যবসায়, সমগ্র আই, এন, এ তে কর্ম্মোন্মাদনা আনিয়া দিল। আই, এন, এ ক্রত সাফল্য মুখে অগ্রসর হইয়া চলিল।

# রাসবিহারীর পুত্রবিয়োগ

টোকিও ষ্টেশনে রাসবিহারীকে বিদায় দান কালে পুত্রের প্রতি অমৃতোপদেশ, রাসবিহারীর পুত্রের প্রতি ক্লেহ, ও

বিশ্বাস, রাসবিহারীর মাতৃভূমির মুক্তির জক্ত অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ মাসাহিদেকে চিন্তাশীল করিয়া তুলিল। মাসাহিদের চরিত্র, রাসবিহারী ও তোষিকোর চরিত্রের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। একজনের গভীর চিন্তাশীলতা ও অপরের কর্মপ্রেরণা মাসাহিদের চরিত্রের বৈশিষ্টা। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া পিতার ব্রত উদ্যাপনে সহায়তা এবং পিতার মতই মাতৃ-ভূমির জন্ম জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন। কি প্রকারে এই ব্রত সাধন সম্ভব ? যেখানে ঐকাস্থিকতা, সেখানে পথ আপনি উন্মক্ত হয়। একসঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার একমাত্র পথ জাপানী সৈম্ববিভাগে যোগদান। এ অপূর্ব্ব সুযোগ তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তিনি নিদ্রায়, জাগরণে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহার তুর্দ্ধর্য ট্যাঙ্কবাহিনী লইয়া দক্ষিণে পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার অপরাজেয় ট্যাঙ্ক-বাহিনী লইয়া ইংরাজকে বিভাডিত করিতে করিতে সর্ব্বপ্রথম পিতৃভূমিতে পিতার অগ্রদুতরূপে ভারতে প্রবেশ করিতেছেন। পিতৃভূমি মুক্তিসেনার অগ্রদৃত তিনিই, মহাজাতিদয়ের প্রথম সন্ধিসূত্র তিনিই, এবং ছই জাতির মিলন-গ্রন্থি তিনিই। স্বতরাং তাঁহার মত ভাগাবান কে গ তিনি কি জানিতেন, তাঁহার পিতা ব্যংককে ও সিঙ্গাপুরে কি ভীষণ সঙ্কটাবস্থার মধ্যে স্বদেশ মুক্তিযক্তে জীবনাস্থতি দিয়াও কতিপয় স্বার্থপর দেশবাসীর ঘারা কিন্নপ লাঞ্চিত ও অপমানিত হইতেছেন ? কি নিদারুণ আঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াও কি অসীম সহিষ্ণুতার সহিত

সর্ববত্যাগী পিতা ফদেশের মুক্তিযজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন ? না, সে সংবাদ তাঁহার জানিবার উপায় ছিল না। মাসাহিদে তখন যদ্ধক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত। মাসাহিদের অধ্যবসায় ও কর্মকুশলতা তাঁহাকে ৯ নম্বর ট্যাঙ্কবিভাগের সর্ব্বাধিনায়কত্বে উন্নীত করিয়াছে। ওকিনারোর ভীষণ যুদ্ধে মাসাহিদে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সকল আশা, সকল স্বপ্ন অকালে বিলীন হইল। রাসবিহারী সিঙ্গাপুরে বসিয়া প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তোষিকোর প্রথম ও প্রধান অবদান পৃথিবী হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু রাসবিহারীর শোক করিবার অবসর কোথায় ? তিনি কোনদিন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন নাই। কোন মোহ তাঁহাকে কোনদিন পশ্চাতে আকর্ষণ করে নাই। তাঁহার মত সর্ববিত্যাগীকে শোক স্পর্শ করে না। বিরাট কর্ম্ম তাঁহাকে সম্মুখে আহ্বান করিতেছে। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কর্ম-সমূত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাসবিহারী দেশের জ্বন্থ সর্ব্বস্ব বলি দিতে সকলকে পুন: পুন: অমুরোধ করিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—'নাঙ্গা হো যাও, বিলকুল নাঙ্গা হো যাও, কুছ মং রাখো'। নিজেও সেই আদর্শ হইতে চ্যত হন নাই। তিনি মাতাপিতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, মুখ, সচ্ছন্দ, স্বাস্থ্য, সম্পদ্, মান, অপমান সকলই বলি দিয়াছেন মুক্তি-যজ্ঞ সাধনায়। এইখানেই রাসবিহারীর মহামানবছ!

আবার বলি, বাঙ্গালী সম্ভান। উজ্জ্বল আত্মত্যাগের আদর্শ তোমার সম্মুথে। যে আদর্শে রাসবিহারী পৌছিয়াছিল, সে আদর্শে তুমিও পৌছিতে পার। রাসবিহারীর আত্মব**লি** কোন জাতির কোন মহামানবের অপেক্ষা কম নহে। তাঁহার আত্মোৎসর্গ তবেই সার্থক হইবে, যদি প্রত্যেক বঙ্গসন্তান রাসবিহারীর আদর্শ দারা অন্মপ্রাণিত হইয়া স্বজলা স্বফলা বঙ্গমাতাকে আত্মতাগের মহিমায় মহিমায়িতা করিতে পারে। প্রত্যেক বঙ্গসম্বানের আত্মবলি-রাসবিহারীর এক একটা জয়-পতাকা। নতুবা রাসবিহারীর আত্মত্যাগ দাবদাহ মরুভূমিতে একবিন্দু জল সিঞ্চনের আয় নিম্ফল হইবে! তাই বলি, নৈতিক জীবন শৈশব হ'ইতে গঠন কর, সমাজের ভিত্তি দৃঢ কর, দেশকে আদর্শ ও নৈতিক হৈম সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" মন্ত্র সাধন কর। দেখিবে, জীবন-যুদ্ধে তুমি জয়ী—তুমি সর্ববত্র অপরাজেয়! তখনই দেখিবে মহাকালের বক্ষের উপর যে নগ্নশক্তি নৃত্য করে তাহা তোমার সহায় হইয়াছে।

# রাসবিহারীর আর এক মুল্যবান বিরুতি

মার্চের শেষে রাসবিহারী আই, এন, এ ও আই, আই, এল, কে সঙ্কটময় অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া নব উদ্ধমে অমুপ্রাণিত করিলেন। একদিকে ভীত্র মানসিক যন্ত্রণা, অপরদিকে বিপুল শারীরিক পরিশ্রম। তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য

ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তিনি হ্রদ্যস্তের পীড়ায় আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কিন্ত বিশ্রামের কথা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। সমগ্র আই, এন, এ, ও আই, এল, এর আমূল পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া এপ্রিল মাসে যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা ভারত-স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। নিম্নে সেই বিবৃতির সার সম্কলিত হইল।

"কর্মা-নায়কদের পদত্যাগের ফলে পর পর কয়েকটা সঙ্কটময় অবস্থার উৎপত্তিতে ভারতের মৃক্তি-আন্দোলনের অপ্রগমন সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা সে সকল অভিক্রেম করিয়া আবার ক্রেড অপ্রসর হইতেছি। সঙ্কট আসে, হয়ত আবার আসিবে, কিন্তু থামিলে চলিবে না।

স্বাধীনতার আকাজ্জা কেবল মনের মধ্যে থাকিলেই স্বাধীনতা লাভ হয় না। ভারত স্বাধীনতা সজ্জের প্রত্যেক শাখার কার্য্য, সাফল্য, অগ্রগমন প্রভৃতি বিচার করিতে হইবে। এই বিচার নির্ভর করিবে আমরা কত যুদ্ধো-প্রোগী যুবককে শিক্ষিত করিয়া প্রকৃত যোদ্ধা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আৰু আমরা নানা স্থুও ছুংখের মধ্যে এই সভায় মিলিত ইইয়া মাতৃভূমি মুক্তির বিষয়ে কতদ্র অগ্রসর হইয়াছি তাহাই আলোচনা করিতে যাইতেছি। এক বংসরের মধ্যে সেই একই উদ্দেশ্যে ইহা আমাদের তৃতীয় মিলন।

ভারতের মৃক্তি-যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমি সময় ক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু কয়েকটা কথা যাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তাহার উল্লেখ করিতে চাহি। ভারতের মৃক্তি সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে, যখন ইংরাজের নির্দ্মম অত্যাচারে ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক জীবন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই সময় ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিজ্ঞোহী হইয়া ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জ্বন্থ প্রাণপণ চেষ্টা করে। ভারতের এই মুক্তি-সংগ্রামেকে ইংরাজ "বিজ্ঞোহ" আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু উহা কি বিজ্ঞোহ ছিল ? আমার মতে নহে। উহা ইংরাজের অমারুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পবিত্র যুদ্ধ। উহা স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল কারণ, ইহাকে চালিত করিবার উপযুক্ত নেতার অভাব ছিল। এই মুক্তি যুদ্ধে ভারতবাসী নিজ্ঞ জন্মগত অধিকার রক্ষার প্রথম চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া যুদ্ধ অবসানের পর ইংরাজ যথেচ্ছ বিচারের প্রহসন করিয়া ছয় সহস্র ভারতবাসীকে ফাসী দিয়াছিল। সেই দিন হইতে স্বরাজের বীজ্ঞ ভারতের অগণিত নেতার মধ্যে উপ্ত হইল। কয়েকদিন পূর্বে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের আত্মবিসর্জ্জনকারীদের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই সভা আহুত হয়। এস, আমরা মাতৃভূমির সেই অগনিত পরিচিত অপরিচিত মুক্তি-সেবকের প্রাণ্ড জ্ঞাপন করি। সেদিন দুরে নয়, যেদিন ভারতের প্রামে

নগরে এইসব বীরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইবে এবং ভারতের ভবিদ্যুৎ সস্তানগণ এই সব স্মৃতিস্তম্ভ মূলে কেবল প্রাঞ্চলি অর্পণ করিবে না, নিজেদেরও অশেষ গৌরবান্বিত মনে করিবে।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, ব্যংকক অধিবেশনের পর ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ফুতরাং সেই পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে তাল রক্ষা করিবার জন্ম আমাদের কার্য্যেরও আরও ক্রুত অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরাজকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার এই বাণী উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও অন্থান্ম নেতৃবর্গ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকে ইংরাজের অত্যাচারে প্রণীড়িত। স্থতরাং পূর্বে দেশীয় প্রবাসী ভারতীয়ের প্রত্যেকের দেশের মৃক্তির জন্ম জীবন উৎসর্গ একাস্ত প্রয়োজন।

বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া যুদ্ধ ভারতবর্ষের উচ্ছল ভবিষ্যতের স্চনা করিতেছে। প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া হইতে ঈঙ্গ-মার্কিন বিতাড়িত হইয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার দিন আর বেশী দূরে নয়।

বছদিন আমি জাপানে বাস করিয়া জাপানী সমাজের মধ্যে শীয় কার্য্য চালনা করিয়াছি এবং বিশ্বাস করি জাপান অত্যাচার-শীড়িত এশিয়াবাসীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ও তাহাদের সহিত

মিলিত হইয়া এশিয়াকে বৈদেশিক কর্তৃত্ব ও অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ।

আমি উৎগ্রীব হইয়া সেই দিনের জক্ম অপেক্ষা করিতেছিলাম। কবে সেই শুভদিন আসিবে যেদিন ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন এশিয়া গঠনের গুরুষ উপলব্ধি করিয়া জাপান স্বীয় এবং অক্যাক্স এশিয়ার রাজ্যের মঙ্গলের জক্ম যাবতীয় এংলোস্থাকসান রাজ্যজিকে প্রাচ্য হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে এই গুরুভার বহন করিতে এশিয়ায় একমাত্র জাপানই উপযুক্ত। আমি জানি, জাপান নিজ শক্তি সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় না হইয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অবতরন করে না। আমি বিশ্বাস করি, এই কার্য্যে জাপানের সাফল্য স্থানিশ্চিত।

ব্যংকক অধিবেশনের পর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ঘটনা জ্বাপান
মহামন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো কর্তৃক ঘোষণা। এই ঘোষণার বলে বর্মাবাসীর এক বংসরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এশিয়াবাসীর প্রতি সহুছোগ্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ঘোষণা। বর্মার এই সৌভাগ্যের জন্য বর্মার অধিবাসীদের আমার আস্তুরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের সৈতাদের বীরন্থের নিকট আমার মস্তক অবনত করিতেছি এবং আর আমার সংশয় নাই যে, আমরা শেষ যুদ্ধে a জয়ী হইব। এস আমরা সকলে পরস্পারের সহায়তায় সাফল্যের দিকে ক্রত অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে মুক্তি-সক্তব এক অতি

আবশুকীয় কার্য্য সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোয়ালা-লাম্পুরে ভারত যুবক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় এক সহস্র বেসামরিক যুবক ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সহায়তায় আধুনিকতম সামরিক শিক্ষা লাভ করিতেছে।

ভারতের যুবগণের আত্মবলিদানের সাহস এবং মুক্তি সংগ্রামের প্রারম্ভিকরূপ ইংরাজশক্তিকে পুরুষত্বীন করিয়াছে। ভারতের যুবসম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাই মাতৃভূমির মুক্তি, জয় ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম! সেই জ্বন্থই পূর্বব এশিয়ার ভারতমুক্তি সজ্ঞ কর্তৃক অবিলম্বে একটী যুব সম্প্রদায় গঠন অত্যাবশাক। এই অত্যাবশাকীয় যুব-সম্প্রদায়ই ভারত মুক্তিযজ্ঞের কেন্দ্র এবং জাতীয় বাহিনীর অফুরস্ত ভাণ্ডার। এই যুব-সম্প্রদায়ই ভারত মুক্তি যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বীর যোদ্ধা। এই বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামে সামরিক, ও বেসামরিক যোদ্ধার মধ্যে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নাই! আমরা সকলেই ভারতবাসী এবং সকলেই মুক্তি সেনা। পবিত্র মাতৃ-ভূমির শৃষ্খল মোচনের জন্ম আমরা একত্রে জয়বাত্রা করিব। সর্ববেশেষে পূর্বব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়ের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সহায়ভাদানের জ্ব্যু জাপান সরকারকে ধক্সবাদ জ্ঞাপন করিডেছি। ভারতের মুক্তিযজ্ঞে জ্ঞাপানের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে আব্দ্র পর্যান্ত আমরা যাহা কিছু লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি ভাহার কণামাত্র ও সম্ভব হইত না।

এই বক্তৃতার পরিশেষে রাসবিহারী উপস্থিত জনমণ্ডলীর
নিকট ব্যংকক ও টোকিওর সঙ্কল্পগুলির পুনরাবৃত্তি করেন ও
সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের
মধ্যে জাতি, ধর্মা, সম্প্রদায় ভেদের কোন স্থান নাই; ঐক্য,
বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ ইহার আদর্শ এবং ভবিন্তুৎ স্বাধীন
ভারতের শাসন-প্রণালী ভারতবর্ষের ভারতবাসী দ্বারাই গঠিত
হইবে ও এক অথও ভারত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই হইবে।"

ব্যংকক অধিবেশন সম্ভজাত আই, এন, এ কে অভিনন্দিত করিয়াছিল। এই নব জাত শিশুর জয় কামনা করিয়া দেশ বিদেশ হইতে ভারতীয়, অভারতীয় জনমণ্ডলী শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। বাংকক অধিবেশনের চমৎকারিত্ব, **এজ্জনা.** উদ্মাদনা প্রতি ভারতবাসীর অন্তরে আশার দীপ প্রজ্জলিত করিয়াছিল। তথন কি কেহ বিন্দুমাত্র ধারণা করিয়াছিল যে এই নবজাত শিশুর হৃৎযন্ত্রে অতি সংগোপনে তুষ্ট, তুরস্ত রোগ-বীজান্থ আত্মগোপন করিয়া আছে এবং অচিরে তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির বহিঃপ্রকাশ হইবে? আমরা সেই সংবাদ প্রথমে পাইলাম রাসবিহারীর প্রথম ঘোষণাপত্তে। রোগ সকলের অলক্ষে তখন রাক্ষসী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। শিশুর জীবন অতি সৃক্ষ স্তায় ঝুলিতেছে। জীবন-প্রদীপ বুঝি নির্ব্বাপিত হয়! প্রত্যেক মৃহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ। এই বৃঝি আশার বর্ত্তিকা এক ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হয়। চাই ছরম্ভ রোগের, ছম্প্রাপ্য ঔষধ ও পথ্য, কিন্তু

# कर्षवीत तामविषाती

সর্বাপেক্ষা আবশ্যক স্নেহশীলা নিপুণা কর্ত্তব্যপরায়ণা অভিজ্ঞাধাত্রী, যিনি দিবারাত্রি এই রোগক্রিষ্ট নবশিশুর রোগশয়ার পার্ষে বসিয়া সদা সতর্ক শুক্রাষা করিবেন। রাসবিহারী এই শুক্রদায়িছ স্বকীয় মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। নানা লাঞ্ছনার মধ্যেও এই শিশুর সেবায় তিনি মৃহুর্ত্তের জন্ম অবহেলা করেন নাই। শিশু রোগ মৃক্ত হইল, হাতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। ক্রমে শিশু রোগ মৃক্ত হইল, হাতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। ক্রমে শিশু শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল। রাসবিহারী ভাঁহার এই অভিভাষণে, শিশুর উজ্জ্বল কৈশোরের পরিচয় দিয়ছেন। তিনি এই সম্বত্ম পালিত সন্থানের পোরষ ও কৃতিত্ব দেখিবার জন্ম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাসবিহারীর সে আশা আকাজ্কা কি পূর্ণ হইবে ?

# পশ্চিম রণাঙ্গণ ও শ্রীস্থভাষচন্দ্র বস্থ

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীসাভারকার রাসবিহারীর এক পত্র শ্রীস্থভাষচন্দ্রকে দেখাইয়া তাঁহাকে দেশ
ত্যাগের ও প্রবাসী ভারতবাসী ও ইংরাজ শত্রুর সহায়তায়
আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় দৈন্য লইয়া ভারতীয় বাহিনী গঠন
করিবার পরামর্শ দেন। তখন সে পরামর্শ শ্রীস্থভাষচন্দ্র
গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশের মধ্যে থাকিয়াই মুক্তিযুদ্ধকে
ক্রেত্ত করিবার প্রথত্বে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। গান্ধী প্রমুধ
কংগ্রেস তাঁহার কর্ম্ম পদ্ধতি মানিয়া লইতে কেবল যে অস্থীকার

করিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। শ্রীস্থভাষ কংগ্রেসের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী দল গঠন করিয়া ক্রত অগ্রসর হইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। ফলে ইংরাজ ভাঁহাকে কারারুদ্ধ ও পরে নিজগুহে আবন্ধ রাখিয়া ভাঁহার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা অপহরণ করিয়া একেবারে তাঁহাকে পঙ্গ করিয়া দিলেন। এতদিনে সাভারকারের পরামর্শ তাঁহার চিম্বাপথে অবরুচ হইল। এইবার তিনি বুঝিলেন, প্রবাস হইতে মুক্তি যুদ্ধ চালাইবার পদ্মাই স্থপথ। এক্ষণে সেই স্থবর্ণ স্থযোগ উপস্থিত। ১৯৪১ সালের জানুযারী মাসে, ছদ্মবেশে নিজগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কাবুলে উত্তমচাঁদের গৃহে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই স্থান হইতে রুশিয়ায় প্রবেশ করিবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুক্তি-যুদ্ধে কোন প্রকার সাহায্য করা দূরে থাক, রুশিয়া তাঁচাকে আশ্রয় দিতেও অস্বীকার করিল। অবশেষে জার্মানদুতের সহায়তায় তিনি বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। তথায় জ্বাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল ও জাতীয় সৈক্সদল গঠন করিবার প্রয়ত্ব করিতে লাগিলেন। বার্লিন হইতে তিনি যে আকাশবাণী প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার দেশ-ত্যাগের উদ্দেশ্য, একসিস শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য ও সামর্থা, ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব প্রভতি উল্লেখ করিয়া অবশেষে ভারতবাসীকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন—'যে শক্তি আমাকে ভারতের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সে শক্তি উপযুক্ত সময়ে ভারতের ভিতরে প্রবেশেও বাধা দিতে পারিবে না।"

# कर्षवीत जामविद्याती

ছদ্মবেশে পলায়নে কৃতিত্ব কোথায় ? উচ্চ কঠে তাহা ঘোষণা করিবার প্রয়োজন কি ? অনেকেই শ্রীস্থভাষচন্দ্রের এই বাণীতে বীরবের অভিব্যক্তি মনে করিয়া, অত্যন্ত গৌরব অমুভব করিয়া, এ কথা পুনঃ পুনঃ জনসমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্ভাষের বাণীর এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা তাঁহার কৃতিত্ব নহে, অহকার বা আত্মন্তরিতাও নহে। ইহা তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসের নিদর্শন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নির্মম স্বদেশন্দেহীও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

কিন্তু রাসবিহারীর আহ্বান স্বত্তেও তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকে ছুটিলেন কেন ? তাহার কারণ, ইউরোপের সহিত তিনি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত, পশ্চিম একসিস্ শক্তির উপর তাঁহার দৃঢ় আস্থা। তিনি জাপানের সহিত পরিচিত নন, কৈশোরে সংবাদপত্রে রাসবিহারীর সামান্ত পরিচয় যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি রাসবিহারীর উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। স্থভাষ অফুমান করিয়াছিলেন পশ্চিম একসিস্ শক্তি তাঁহার কার্য্যে অধিক সহায়তা করিবে। এতদ্ব্যতীত তখন জার্মানীর বৈজয়ন্তী সমগ্র ইউরোপকে স্তন্তিত করিয়াছে। জার্মান সেনাপতি রিবেনট্রপ তক্তক অধিকার করিয়া আল আমিনে হানা দিয়াছেন। যেরূপ বিহ্যৎ গতিতে জার্মান অগ্রসর হইতেছে, একবার তাহারা আক্রিকার পূর্ব্বোপকৃলে উপন্থিত হইতে পারিলে ভারতের পশ্চিম বার ভক্ত করিয়া স্থল, জল বা বিমানপথে ভারতে প্রবেশ করিবে। আমেরিকা

তখনও যুদ্ধে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারে নাই। তাহার উপর পার্ল-হারবারে প্রশাস্ত মহাসাগরীয় মার্কিন-নৌবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

একসিস্ শক্তি-শৃঙ্খলে ইতালী ছিল তুর্বল গ্রন্থী। ইতালীর ছর্ব্বলতার জন্ম রিবেনট্রপকে আল আমিন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎ হঠিতে হঠিতে অবশেষে আফ্রিকা পরিত্যাগ করিতে হইল। ইহারই অল্পদিন পরে ইটালীর দূরবস্থা চরমে পৌছিল। ভারতের পশ্চিম দার ভঙ্গ করিয়া ভারতে প্রবেশের আশা শ্রীস্থভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে হইল। এতদিনে তিনি পূর্ব্ব রণাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এখনও আশা আছে, জাপান যদি পূর্ব্ব দার দিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারে। তিনি জার্মান অধিনায়কদের সহায়তায় জাপান পৌছিবার জ্ঞ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়েল বন্দর হইতে স্বভাষচন্দ্র এক সাবমেরিনে যাত্রা করিলেন। সাবমেরিন প্রথম গ্রীণল্যাও অভিমুখে যাত্রা করিল, ও পরে দিক পরিবর্ত্তন করিয়া আফ্রিকার শেষ সীমানায় উপস্থিত হইল। তিন দিন অবিরাম অন্নেষণের পর জার্মান ও জাপান সাবমেরিনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। শ্রীস্থভাষচন্দ্র জাপানী সাবমেরিনে স্থমাত্রায় উপস্থিত হইলেন। সুমাত্রা হইতে সিঙ্গাপুর আর কতটুকু পথ! দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অভিক্রেম করিবার পর এখন ত পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু শ্ৰীমুভাষচন্দ্ৰ মুমাত্ৰা হইতে আকাশ পথে টোকিও যাত্ৰা করেন। অচিরে শ্রীস্থভাষচন্দ্র জাপান-মন্ত্রীমণ্ডল ও সমর দপ্তরের সহিত আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীসভাষচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না যে রাসবিহারী তথন
সিঙ্গাপুরে। তিনি কেন রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া,
পূর্বব এশিয়ায় ভারতীয় মুক্তি সজ্জ্ব ও মুক্তি বাহিনীর সম্বন্ধে
আলোচনা না করিয়া, সরাসরি টোকিও যাত্রা করিলেন, সে
প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে দেন নাই, এবং তাঁহার ভক্তমগুলীও
কোন সভ্তর দিতে পারেন না। এ প্রশ্ন যদি কাহারও মনে
উদিত হয়, তাহা অবাস্তর বা বিশ্বয়কর হইবে না।

যাঁহারা শ্রীস্কুভাষচন্দ্র বস্তুর জীবনের সহিত পরিচিত তাঁহারা মুভাষ্চন্দ্রের অকারণ ধৈর্যাচাতি, তর্দ্ধম্য নেতৃত্ব আকাজ্ঞা, এবং প্রদর্শনী ও চাকচিকা প্রিয়তা নিশ্চয়ই লক্ষা করিয়াছেন। আজিও অনেকেরই নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, বাঙ্গলার স্বরাজ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লইয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের সহিত শ্রীস্থভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দিতার কথা। যতদিন বঙ্গরবি দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন জীবিত ছিলেন, তিনি বাঙ্গলার অপ্রতিহত মুকুটমনি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রতিদ্বন্দিতা তীব্র হইয়া উঠে এবং ইহার সমাপ্তি ঘটে দেশপ্রিয়ের দেহাস্তে। এই নেভৃত্ব প্রিয়তার জন্ম তিনি কার্যাক্ষেত্রে বহু বাধা পাইয়াছেন। অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বহুল পরিমাণে সংযত করিলেও এ দোষ হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, নতুবা তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অনলস কর্মশক্তি ভাঁহাকে সমগ্র ভারতের অধিতীয় অপ্রতিহন্ত নেতৃষের আসন দান করিত। কিন্তু দোষ কাহার নাই ? দেবতারাও দোষ-গুণ-বৰ্জ্জিত

নহেন। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলিয়া কে চন্দ্র কিরণে স্নান করিছে পরামুখ ?

# শ্রীস্থভাষচন্দ্র বস্থু ও শ্রীরাসবিহারী বস্থুর মিলন ও ক্ষমতার হস্তান্তর

জাপানী মন্ত্রী সভা ও সমর দপ্তর বহু বিবেচনার পর ভারতের মৃক্তি সংগ্রামের কর্তৃত্ব শ্রীস্থভাষচন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীস্থভাষচন্দ্র শুধু ভারতে স্থপরিচিত কংগ্রেস নেতাই নহেন, তিনি কংগ্রেস অগ্রবর্ত্তীদলের নেতা। ভারতের আবালর্দ্ধবনিতা শ্রীস্থভাষচন্দ্রের নামের সহিত পরিচিত। আর রাসবিহারী ? রাসবিহারী ভারতে বিশ্বত প্রায় ও যুব সজ্যের নিকট এক প্রকার অপরিচিত।

সিঙ্গাপুরের জাপানী নায়ক কর্ণেল ইয়াকুরো এই প্রস্তাক পাইয়া বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। তিনি কি করিয়া রাসবিহারীকে এ প্রস্তাবের কথা জানাইবেন ? তিনি ত জানেন রাসবিহারীকে। তিনি ত দেখিয়াছেন রাসবিহারী কি বিপুল পরিশ্রমে আই এল এ ও আই এন এ গঠন করিয়াছেন। ক্ষমতা হস্তাস্তরের প্রস্তাব ভগ্ন-ফাস্থ্য পুত্র-শোকে জর্জারিত রাসবিহারীকে কি করিয়া জানাইবেন ? এ মুক্তি সজ্ব যে রাসবিহারীর পুত্রাধিক স্নেনের ধন, জীবনের জীবন। কিন্তু একদিন সে কথা উত্থাপন করিতেই হইল। রাসবিহারী শুনিবা মাত্র বলিলেন—"মুভাষ্ম্বদি কর্ম্মভার গ্রহণ করেন ও বড়েই ভাল হয়। মুশ্ভাষের

অপেক্ষা যোগ্যপাত্র ত আমি দেখি না। এ গুরুদায়িছ থেকে এক সুভাষই আমায় মুক্তি দিতে পারে। আমি রক্ষ হইয়া পড়িয়াছি, এ দায়িছ সুভাষের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলেই আমি নিশ্চিস্ত মনে শেষের দিনের জন্ম প্রস্তুত হইতে পারি। নবরক্ত, নবকর্মশক্তি আই, এন, এর আজ বড় প্রয়োজন।"

রাসবিহারীর উপরোক্ত উক্তি ক্ষমতালোভীর নিকট বড়ই বিশ্বয়কর হইলেও কর্মধোগীরই উপযুক্ত। কর্ম কে নিষ্পন্ন করিবে তাহা বড় কথা নয়, কর্ম নিষ্পন্ন হওয়াই বড় কথা। যে রাসবিহারী কর্ত্তব্য বোধে একদিন সমগ্র মুক্তি সভ্য ও মুক্তি সেনাবাহিনীর সকল কর্মভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই, আজিও সেই কর্মভার যোগ্য পাত্রের হস্তে তুলিয়া দিবার সময় কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁহার কোন ক্ষোভ নাই।

১৯৪৩ সালের জুন মাসে রাসবিহারী টোকিও ফিরিলেন।
তাঁহার জাপানী বন্ধুগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়া
বিশ্বিত হইলেন। যে ঋজু দেহ, দীপ্ত চক্ষু, উভামশীল
রাসবিহারীকে তাঁহারা বাংকক যাত্রার পূর্বেব বিদায় দিয়াছিলেন,
তাঁহার স্থানে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহার সহিত সে
রাসবিহারীর সাদৃশ্য কোধায় ? ব্যংকক যাইবার পূর্বেব রাসবিহারীর
ওজন ছিল প্রায় ২ মণ ১০ সের। যে দিন ভিনি টোকিও
ফিরিলেন তাঁহার ওজন মাত্র ১ মণ ১০ সের।

ত্তিশ বংসর পূর্বে যে দিন রাসবিহারী টোকিও প্রবেশ করেন সে দিন তিনি ছিলেন নিঃম্ব, কিন্তু তখন তাঁহার উভম ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, কর্মশক্তি ছিল, আশা ছিল, সাহস ছিল। আজ কিছুই নাই, আজ তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত।

স্ভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জীবনে এই প্রথমবার ছই মহাপ্রাণ বস্তুর সাক্ষাৎ। একজন বহুদিন পথিকের শ্রান্তি দূর করিয়া অন্তিম সময়ে বাজ-দগ্ধ বটবৃক্ষ, আর একজন নব-বলে বলীয়ান উন্ধত-শির উভত যৌবন বটবৃক্ষ। একজন রিক্ত হইতে আসিয়াছেন, অপর জন গ্রহণ করিবার জন্ম অধীর। সংসারের এই নিয়ম, পুরাতনের বিদায়, নৃতনের অভ্যুদয় ও অভিনন্দন।

ছই বন্ধর মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। স্ভাষচন্দ্র ভারতের বাহিরে সত্বর ভারত-রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। রাসবিহারী কিছুতেই এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন না। স্থভাষ বলিলেন—পোলাও, হল্যাও, বেলজিয়ম আজ্ঞ শত্রু হস্তে, কিন্তু তাহারা যদি বিদেশে তাহাদের রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারে, তবে ভারতই বা পারিবে না কেন ?" রাসবিহারী আপত্তি করিলেন, "ভারতের সহিত তাহাদের তুলনা ভূল। তাহাদের নেতৃবর্গ সকলেই দেশের বাহিরে। তাহারা সত্ত পরাজিত। যুদ্ধের অন্তিম ফল আজও নির্দ্ধারিত হয় নাই।…. ।" অবশেষে স্থির হইল, সামরিকভাবে এক অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠিত হততে পারে, কিন্তু ভারত স্থাধীন হওয়া মাত্র ভারতীয়রাই

প্রকৃত রাষ্ট্র ও শাসন বিধি গঠন করিবে এবং এই অস্থায়ী রাষ্ট্রের সমাপ্তি ঘটিবে।

রাসবিহারী দিঙ্গাপুরে ফিরিয়াই এক ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি ২রা জুলাই আপনাদের ভারত হইতে আনিজ এক অমূল্যনিধি উপহার দিব।" সকলেই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। ক্ষণপরে রাসবিহারী সুভাষের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। ক্ষনসাধারণের মধ্যে এ সংবাদ ক্ষেত ছড়াইয়া পড়িল। দ্র দ্রান্তর হইতে ভারতবাসী সিঙ্গাপুরের দিকে ছুটিল। সকলের মুখে এক কথা—"চল সিঙ্গাপুর, চল সিঙ্গাপুর"।

২রা জুলাই ছই বস্থ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জনতা আনন্দ নির্ঘোষের সহিত ছই বস্থকে মাল্য ও অর্ঘ্য দান করিয়া অভিনন্দন করিল। ছইজনের মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল। সভা মূহুর্ত্তে নিস্তব্ধ হইল। পরে বন্দনা-সঙ্গীত দ্বারা কুমারী সরস্বতী স্বভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন।

রাসবিহারী শ্রীস্থভাষচন্দ্রকে উপযুক্তভাবে পরিচিত ও অভিনন্দিত করিয়া পরিশেষে বলিলেন "ভাই সব! আই, এন, এর জীবনে আজ এক পবিত্র দিন। আজ আই, এন, এ, একসঙ্গে কয়েকটী সোপান সহজে অতিক্রম করিল কেবল শ্রীস্থভাষের আগমনে। আমি মনে করি স্থভাষ ব্যতীত আর কোন যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি আই, এন, এর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন।

# कर्स्वीत वात्रविदावी

তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের সকলকে ধন্স করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আজ শ্রীস্থভাষচন্দ্রের হস্তে আই, এন, এর সকল দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিব। আজ হইতে তিনি ভারত মুক্তি যুদ্ধের নেতা।

এই সভায় সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া নেভাজী এক দীর্ঘ অভিভাষণ দেন। এই ভাষণ বহুস্থানে উকৃত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে, স্মৃতরাং পুনক্রন্নেথ নিস্প্রয়োজন। সেই দিন নেভাজী সভাস্থ জনসাধারণকে বলেন, "আমাদের আজ হইতে কেবল একমাত্র বাণী হইবে "দিল্লী চল, দিল্লী চল।" রাসবিহারী এই সভায় প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন।

সঙ্গাপুরের এই বিরাট সভা স্মরণ করিয়ে দেয় কলিকাতার
মহা কংগ্রেস সম্মেলনকে। স্বর্গগত মতিলাল নেহেরু এই
কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস নগরীর সিংহন্বারে
সৈক্যাধ্যক্ষরূপে সজ্জিত শ্রীস্থভাষ্চন্দ্রের প্রতিকৃতি বহু সংবাদপত্রে
প্রকাশিত হয়। ভারতে ইংরাজের গৌরব-রবি তথনও মধ্যাহ্
অতিক্রম করে নাই। সে দিন স্থভাষ্চন্দ্রের অধিনায়কত্ব ছিল, তাসগৃহের অধিনায়কত্ব। এতদিনে ভাঁহার যৌবনের স্বপ্ন সত্য হইল।

ভারতেও এই সংবাদ পৌছিল। এই প্রথম ভারত শুনিল মুভাষচন্দ্রের কথা, রাসবিহারীর কথা, আই, এন, এর কথা আরও অনেক কথা। তাই অনেকেরই ভ্রাস্ত ধারণা যে প্রীস্থভাষচন্দ্র আই, এন, এর স্রষ্টা। রাসবিহারীরই প্রকৃত উহার স্রষ্টা ও কৃষ্টি প্রদায়ক।

৪ঠা জুলাই নেতাজী রাসবিহারীর সহিত একত্রে সিঙ্গাপুর সিটি হলের সম্মুখে আই, এন, এ পরিদর্শন করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করেন। ঐ দিন নেতাজী আবেগময়ী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন তাহা জাতীয় ইতিহাসে অতি অম্ল্য বস্তু। নেতাজীর বাগ্মীতায় উদ্বেলিত আই, এন, এ পুনংপুনং জয়ধ্বনি করিতে থাকে।

রাসবিহারী আই, এন, এর ধমনীতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন কর্ম্মোনাদনা, নেতাজী স্নায়ুতে সঞ্চারিত করিলেন ভাবোন্মাদনা। ভক্তি আসিয়া কর্মের হাত ধরিল। দেখিতে দেখিতে আই, এন, এ, প্রবল শক্তিশালা হইয়া উঠিল ও শীঘ্রই রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতম্ব।

# রাসবিহারী অসুস্থ ও রোগশয্যায়

রাসবিহারী টোকিও ফিরিয়াছেন। রাসবিহারী অস্কুস্থ।

কর্ম্মোম্মাদনা যখন মামুষকে আচ্ছন্ন করে, তখন মামুষ সর্বববিম্মৃত হয়। তখন নিজ দেহ ও স্বাস্থ্য, গৃহ, আত্মীয় স্বন্ধন,
সম্পদ প্রভৃতি কোন কথাই মনে থাকে না। কিন্তু তজ্জ্য জ্ঞায়্য দেহ ও মনোর্ত্তি নীরব থাকে না। তাহারা নিজ দাবী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়—শত অমুরোধে তাহারা আর ফিরিয়া চাহে না।

আঞ্জ আর রাসবিহারীর সে কর্ম্মোমাদনা নাই। আজ প্রচুর অবসর। রাসবিহারী সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে

বিরাট শৃত্যতা ,পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, চলিবার পথে যে সকল অমূল্য ধন আপন হইতেই তাঁহাকে আঞায় করিয়াছিল, সে সকলই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর অবশিষ্ট কিছু নাই। না, কিছু নাই। রাসবিহারী অমুস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিলেন। শয্যাশায়ী রাসবিহারী মাতৃভূমির স্নেহময় কোলে আশ্রয়ের নিমিত্ত ব্যাকৃল হইয়া উঠিলেন। বাল্যের লীলা ভূমি, নদী তীরবর্ত্তী গ্রামথানির পর্ণ কৃটির, তাঁহাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মাতৃকোলে আশ্রয় পাইবার ত কোন উপায় হইল না। এ দেহে, এ জীবনে বৃঝি তাহা হইবার নহে। যথনই আকুল হইয়া উঠিতেন, তথনই 'বন্দেমাতর্ম' গাহিয়া উঠিতেন। ক্ষণেকের জন্মত ভিরতে চিত্ত ভরিয়া উঠিত।

আছ পিতামহ, পিতামহী, মাতা, পিতা, ল্রাতা, ভগিনী সকলকে দেখিবার জন্ম আকুল আগ্রহ, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই ইহজগতে নাই। নাই অনেক কিছুই—তোষিকো ও মাসাহিদে নাই। স্মৃতি উঠিল হাহাকার করিয়া।

শ্রীমতী সোমা ও তেতুকু অবিশ্রাস্ত তাহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার একাস্ত ভক্ত দেশপাণ্ডে ও ছুই বাঙ্গালী যুবক দিবারাত্র তাঁহার পরিচর্ঘা করিতেছেন, তাঁহাকে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ও গীতা হইতে কর্মযোগ ও বিশ্বরূপ পড়িয়া শুনাইতেছেন, কিন্তু রোগের কোন উপশম নাই। তিনি ক্রমশঃই অধিকতর অমুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময়ে নেতাজীর নিকট

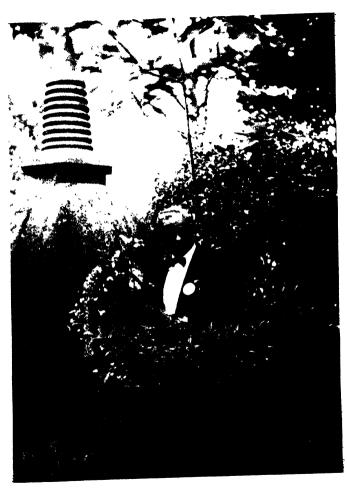

টোকিওতে রামবিহারীর সমাধি স্তুপ

হইতে অতি নিদাকণ সংবাদ আসিল "মুক্তি সেনা কোহিমা ও ইম্ফল রণক্ষেত্রে পরাজিত ও বিধ্বস্ত। জাপান কোহিমা অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। নেতাজী হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।" এ ছঃসংবাদ পাইয়া রাসবিহারী নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া বেদনাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। মাতৃবন্দনার ক্ষমতা হারাইয়া গেল। ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হাতের ইঙ্গিতে বাঙ্গালী যুবকদ্বয় 'বন্দেমাতরম' শুনাইতে লাগিল।

# রাসবিহারীর মহাপ্রয়াণ

কৰি গাহিয়াছেন "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোধা ভবে !" জন্ম যদি সত্য হয়, মৃত্যু তদপেক্ষাও কঠিন সত্য। যে মৃত্যুকে রাসবিহারী বার বার দ্রে সরাইয়া দিয়াছেন, আজ সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম, আকুল হইয়া গৃইহাত বাড়াইয়া দিয়াছেন!

১৯৪৫ সালের ২১ জামুয়ারী রাসবিহারীর প্রাণবায়ু অনস্তে মিলাইয়া গেল, পড়িয়া রহিল অসাড় দেহ। মান অপমান, আবাহন, উপেক্ষা, সম্পদ, বিপদ, জয় পরাজয়, সকলই উপেক্ষা করিয়া তিনি মহাকালে বিশীন হইলেন। কালজয়ী পুরুষ কালের কোলে আশ্রয় লইলেন।

তেতৃকু ও শ্রীমতী সোমা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সমগ্র জাপান এই পুরুষ প্রবরের মহাপ্রয়াণে শোক দিবস পালন

করিল। জাপান ইতিপূর্বের রাসবিহারীকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে টোকিওতে তাঁহার সমাধি-স্তুপ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন।

কয়েকদিন পরেই নেতাজী আকাশ বাণী করিলেন—আজ রাসবিহারী নাই। এযে কত বড় নাই, তাহা আমার মত করিয়া কেহ বুঝিবে না। আজ এই ছদ্দিনে তাঁহাকে বড় প্রয়োজন ছিল। যে দিন রাসবিহারী শুনিলেন, কোহিমা ও ইম্ফলে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াও আমরা বিফল ও ভগ্নোভম হইয়াছি, আমি শোকে ছঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, সেই দিন তিনি রোগ শয্যায়। তবু তিনি জানাইলেন—

"বন্ধু! আজীবন মুক্তি যুদ্ধ চালাইয়া আমি বার বার পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু পরাজয় সীকার করি নাই। ওঠো বীর! আবার দাঁড়াও, আবার নৃতন করিয়া মুক্তি-যুদ্ধে অস্ত্র যোজনা কর। ভারতের স্বাধীনতা স্থানিশ্চিত।"—আমার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। আমি কর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। এ কথা রাসবিহারীই বলিতে পারিতেন।

একটা কথা এখনও বলা হয় নাই। বলা প্রয়োজন মনে করি। বিজনবিহারী ১৯৪৪ সালের শেষভাগে পাটনায় বদলি হইলেন। পথে তাঁহার আকাশবাণী যন্ত্রটী বিকল হইয়া যায়। সময় অভাবে তাহা সংস্কৃত হয় নাই। ২১শে জামুয়ারী কার্য্য হইতে ফিরিয়া বিজনবিহারী যন্ত্রটী সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যন্ত্রটী সংস্কার করিতে করিতে প্রায় রাত্রি ৮টা বাজিয়া

গেল। বিজ্ঞনবিহারীর পত্নী যন্ত্র সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আহারের জন্ম বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন। তিনি আর সকলকে আহার করাইতেছেন। বিজ্ঞনবিহারী একা যন্ত্র লইয়া ব্যস্ত। রাত্রি ৯টার সময় আকাশবাণী যন্ত্রে সহসা ভাসিয়া আসিল অতি নিদারুণ সংবাদ—"রাসবিহারী নাই, জাপান শোক দিবস পালন করিতেছে।" বিজ্ঞনবিহারী অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন। যন্ত্র নিস্তর্ক। পত্নী আসিয়া দেখিলেন, স্বামীর তুই চক্ষু বাহয়া জলধারা পড়িতেছে। কাতর হইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া তিনিও সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

পরদিন সংবাদ পত্রে বিজনবিহারী সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন। সেদিন কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরদিন 'ষ্টেটসম্যানে' রাসবিহারীর 'মহাপ্রয়াণ' সংবাদ প্রকাশিত হইল।

এই ঘটনার সহিত কি রাসবিহারীর আত্মার যোগ ছিল ? শেষ প্রস্থানের পূর্বে তিনি কি ভাতাকে পার্শ্বে দেখিবার জ্বন্থ ব্যাকুল হইয়াছিলেন ? রাসবিহারী কি ভাতাকে কিছু নির্দেশ দিতে চাহিয়াছিলেন ?—জানি না।

# সাভারকারের মন্তব্য

আজ নেতাজী নাই, আজ রাসবিহারী নাই। বাঙ্গলা ব্যতীত আর সকলেই নেতাজীকে ভূলিয়াছে। রাসবিহারীকেত ভূলিবেই।

এই ছই মনিবীর বিষয়ে একজন আজীবন বিপ্লৰী অবাঙ্গালী কি বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিব। শ্রীসাভারকার বলিয়াছেন:—

"পূর্ব্ব এশিয়ায় রাসবিহারী যে মৃক্তি সৈত্য বাহিনী গঠন করেন, আজন্ম-অধিনায়ক স্থভাষ, নেতাজী নাম গ্রহণ করিয়া সেই সৈত্যবাহিনী লইয়াই গ্যারিবল্ডির মত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। জগং-বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারীর অনত্যসাধারণ মনঃশক্তি শক্তিশালী লেখনী, অপূর্ব্ব গঠন শক্তি পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় মৃক্তি-সজ্ব গঠন করিতে সমর্থ হয়। ভারতের মৃক্তি-য়ুদ্দে রাসবিহারীর অবদান অপরিসীম। এই সদা বিপ্লবীর নিকট নেতাজী স্থভাষ, আই, এন, এ এবং ভারতবর্ষ অচ্ছেড ঋণে ঋণী।

যাহারা বলেন ১৯৪২ এর মুদ্ধের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জ্ঞন করিয়াছে, তাঁহারা হাস্থকর কথাই আবৃত্তি করেন। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই দিন হইতে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে, যে দিন রাসবিহারী ও নেতাজী ভারতীয় সৈক্সবাহিনীর মধ্যে দেশ-প্রেমের বীজ রোপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রাসবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রমে যে আই, এন, এ গঠন করিয়াছিলেন নেভাজী ভাহারই ফল আস্বাদন করিয়াছেন।"

# বিদায় প্রার্থনা

রাসবিহারী প্রভ্যেক মৃক্তি সাধককে বার বার নমস্কার জানাইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মদানের জন্ম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করিয়াছেন। বাঙ্গলার স্থরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিষ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ, নেতাজী প্রভৃতি পরিচিত অপরিচিত মহাপ্রাণ মুক্তি সাধকদের বৈশিষ্ঠ্য, ভাঁহারা মাতৃযজ্ঞে সর্বব্য আছতি দিয়াছেন।

তাঁহারা কিছু রাখিয়া কিছু দেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বস্থ দিয়া ফকিরী লইয়াছিলেন। তাঁহাদের পায়ে অসংখ্য প্রণাম।

তাঁহারা কি এই ছিন্নাঙ্গ ভারত চাহিয়াছিলেন ? এই ছিন্নাঙ্গ খণ্ডিত ভারত তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহাদের আত্মা ছিন্নাঙ্গ ভারত দেখিয়া অবিরাম দীর্ঘধাস ত্যাগ করিতেছেন। এ ভাতৃবিরোধ অসহনীয়। এ খণ্ডিত ভারত প্রত্যেক ভারতীরের কলঙ্ক। এ কলঙ্ক অবিলম্বে মোচন করা উচিত! আমার মনে হয় সন্ধল্ল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ কলঙ্ক হইতে আমরা মৃক্ত হইতে পারি।

বাঙ্গালী ! এ কলক তোমাকেও স্পর্শ করিয়াছে। বাঙ্গালী সম্ভান ফকিরী লও। কর্ম্মসাধনায় অপ্রণী হও। ঐক্যবদ্ধ হইয়া অপ্রসর হও। নিশ্চয়ই সাফল্য তোমার পদচূষন করিবে। থণ্ডিত ভারত অথশু হইবে। পাইব কি আর মায়ের সে অমল কমল পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে ? বিধাতা জানেন, কবে হবে সে দিনের উদয়।

### সমাপ্ত

# পরিশিষ্ট

রাসবিহারীর জীবনকথা রচনা করিয়া মুদ্রণের জন্ম প্রেরণের পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াও ভাঁহার কয়েকজন সহকর্মী যাঁহারা আজ্বও জীবিত আছেন, ভাঁহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেইজন্ম ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া কয়েকটা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা থাকা স্বত্বেও আলোকপাত করিতে সাহসী হই নাই। অভি অসম্ভব ঘটনা সংঘাতে আজ কয়েকজন রাসবিহারীর একান্ত কর্মান্ত্রাগী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ আলোচনা হইয়াছে। পরিশিষ্টে সেই আলোচনারই সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।

১। বিপ্লবী বীর উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রাসবিহারীর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও একাস্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। বিপ্লব ক্ষেত্রে বাঁহারা স্বীয় দৃঢ়তা ও নিক্ষলুষ চরিত্রগুণে নেতৃস্থান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই মধ্যবিভ গৃহস্থের সস্তান। অমরেন্দ্র এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি ধনীর সস্তান, শিক্ষিত ও উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট জমীদার পুত্র। অতি অল্লদিনেই তিনি কলিকাতায় ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং এই কর্মাক্ষেত্র পরিত্যাগ না করিলে ধনী ও বনিকসমাজের মুকুটমনি হইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র দেশমাভৃকার আহ্বানে

সর্বব্য ত্যাগ করিয়া দেশসেবাত্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম, তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার নিরহন্কার ব্যবহার, ও সর্বোপরি তাঁহার বিচক্ষণতা তাঁহাকে মুক্তি সেনানায়ক পদে বরণ করে। মাতৃসেবায় তিনি প্রায় নিংস্ব কিন্ত মাতৃপ্রসাদে এই বার্দ্ধক্যেও তাঁহার ঋজু দেহ, আনন্দপ্রভায় সমুজ্জল মুখমণ্ডল যে দেখিবে সেই বিস্মিত হইবে। অমরেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরপাড়ার বহু তরুণ মহোৎসাহে মাতৃদেবায় আত্মনিয়োগ করে। এই অমরেন্দ্র বলেন—"ডেরাড়ন অবস্থান-কালে রাসবিহারী তাঁহার চরিত্রের নির্মালতা, সভতা ও পরোপকার বৃত্তির জন্ম ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় সমাজেরই ম্বেহ, প্রীতি ও প্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বহু উচ্চপদস্ত ইংরাজ রাজকর্মচারীকে রাসবিহারী বাঙ্গলা শিখাইতেন। তাঁহাদেরই সাহচর্যো তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা প্রসারলাভ করে। ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সর্ববময় কর্ম্বা মিঃ ডেনহাম বাঙ্গলার বিপ্লবীদের বিষয়ে সবিশেষ সংবাদ সংগ্রহের অস্থ্য একজন উপযুক্ত, দক্ষ, নির্ভরযোগ্য ভারতীয়ের অমুসন্ধান করিতেছিলেন। ডেরাড়নের ইংরাজ রাজকর্মচারীদের মুখে রাসবিহারীর কর্মাদক্ষতার বিপুল প্রশংসা শুনিয়া রাসবিহারীকে গোপনে ডাকাইয়া মি: ডেনহাম তাহার উপর উপরোক্ত কর্মভার অর্পণ করিলেন ও প্রভৃত অর্থের লোভও দেখাইলেন। এই কর্মের ভার লইয়া মি: ডেনহামের বিশ্বস্ত গুপুচরক্সপে वाजविकावी वाजनारमस्य हाना मिरमन।

একদিন ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে দাইয়া রাসবিহারী কলিকাতায় হ্যারিসন রোডের ওয়াই, এম, সি এর নিম্নতলে শ্রমঞ্জীবী সমবায় লিমিটেড নামক তৎকালীন বাবসায় প্রতিষ্ঠানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রথম দর্শনেই আমি রাসবিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হই ও পরে দৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবার পর রাসবিহারী নিজ কৈশোর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিলেন। রাসবিহারী অবশেষে বলিলেন—"এ হয়ত আমার ইংরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু দেশের মুক্তি যেখানে বিপন্ন সেখানে এ বিশ্বাসঘাতকতা কতটুকু পাপ। আমি এ স্থ্যোগ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার কৈশোর স্বপ্ন বিকল হতে দিতে পারি না। ইহার জন্ম যে পাপ হইবে তাহার ফলভোগ করিতে আমি কাতর নহি।"

অতঃপর রাসবিহারী যুগান্তর বিপ্রবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহার পর রাসবিহারী ও ঞ্রীশের সহিত বিপ্লব পদ্ধা লইয়া বহু আলোচনা হয়। এই সময়েই রাসবিহারী উত্তর ভারতে বিপ্লবাগ্নি আলাইবার সম্বন্ধ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময় বসস্তবিহারী বিশ্বাস ও তাঁহার জাতা মক্মধ্ব আমার সহকারীরপে কাজ করিতেছিলেন। রাসবিহারী ভাঁছাদের কর্ম্মক্শপতায় ও দৃঢ়চিত্ততায় আকৃষ্ট হইয়া আমার নিকট এই যুবকদ্বয়কে প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। আমারই

নির্দেশে আত্যুগল রাসবিহারীর সহিত ডেরাড়ন এই বসস্তই শক্রহস্তে বন্দী হইবার পর্য্যম্ভ রাসবিহারীর দক্ষিণহস্ত ছিলেন ৷ বসম্ভই রাসবিহারীর নির্দ্দেশমত এক গলির মুখে দাঁড়াইয়া জনতার মধ্য হইতে একটা বোমা লর্ড হাডিঞ্জের উপর নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করেন। অচিরে দিল্লী ত্যাগ করিয়া বসম্ভ কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিনের জগ্ত নিজবাটী গমন করেন। বসস্ত ধৃত হইলে ও তাঁহার বিচার আরম্ভ হইলে আমিই মিঃ এস. কে, সেনকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জ্বন্থ নিযুক্ত করি। এই বোমা ব্যাপারে বসস্ক, আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ ও অবোধবিহারীর ফাঁসী হয়। ইহারা সকলেই রাসবিহারীর গুণমুগ্ধ অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মী। বোমা নিক্ষেপের পর রাসবিহারী চন্দননগরে ছিলেন। সংবাদপত্তে একজন একান্ত ঘনিষ্ট সহকর্মীর (সম্ভবতঃ অবোধবিহারী বা বাল্মুকুন্দের ) ধৃত হইবার সংবাদ পাইয়া রাসবিহারী ভংপর ডেরাড়ন রওনা হন ও স্বীয় নাম পুলিশের নিকট প্রকাশিত ় হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া আত্মগোপন করেন। রাসবিহারী আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সর্ববশক্তি বিপ্লবে নিয়োগ করিলেন। বিপ্লবাগ্নি ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রজ্ঞানিত করিবার জন্ম উব্ধারমত তিনি লক্ষ্যের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। লাহোর বড়বন্ত্র লইয়া যতীন (বাঘা) ও নক্ষেক্তর

লাহোর বড়বন্ত্র লইয়া যতীন (বাঘা) ও নক্ষেদ্রের (মানবেন্দ্র) সহিত রাসবিহারীর কালী, চন্দননগর ও অক্সান্ত

স্থানে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হয়। এই সময় মন্মথ ছিল রাসবিহারীর পার্যচর ও দেহরক্ষী।"

অমরেন্দ্র কথা প্রসঙ্গে বলিয়া চলিলেন—"তুমি কতদূর জান, জানি না। উত্তরপাড়া ও চন্দননগর এ তুইটা স্থানেই তখন শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বাধিক। এই চুইটী স্থানই বিপ্লবের কেন্দ্র হইয়া উঠে। চন্দননগর ফরাসী অধীনে থাকায় চন্দননগরে বিপ্লবের বিস্তৃতি ঘটে অতি শীঘ্র। চন্দননগর কভটকু স্থান! চন্দননগরে বোডাইচণ্ডী তলায় ও গোণ্ডল-পাডায় তুইটা স্বতম্ব বিপ্লব কেন্দ্র গডিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি 'এ যেন কে আগে মাথা দেবে তারই লাগি তাড়াতাড়ি।' এই ছই বিপ্লবদল পূথক হইলেও কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় কার্য্য করিয়া চলিত। ইহা ছাড়া এই গুই দল স্বতন্ত্র থাকিবার বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল। ভাবিয়া দেখ একটা দল সহরের উত্তর প্রান্তে অপরটা সহরের দক্ষিণ প্রান্তে। উভয়দলেরই সহিত রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্রের ঘনিষ্ট যোগ ছিল। দিল্লীতে বডলাটের উপর বোমা নিক্ষেপের কল্পনা রাসবিহারীর। আমার ও ঞ্রীশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়াই দিল্লীতে হাডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের জ্বন্থ রাসবিহারী একটী বোমা লইয়া যায়। এই বোমা নরে<del>শ্র</del>নাথ সুরেশচন্ত্রের নিকট হ'ইতে আনিয়া ঞ্রীশকে দেন। জানো রাসবিহারীর এই বোমা নিক্ষেপের মধ্যে একটা রাজনৈতিক ভাৎপর্যা আছে ?"

অমরেক্স ভাবমগ্ন হইলেন। তাঁহার চক্ষু ছটা নিমিলিত-প্রায়। তিনি যেন অতীতের মধ্যে একটা একটা করিয়া রত্ন পরীক্ষা করিতেছেন। সহসা তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পড়িন, তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল—

"জানো ৷ আমি রাসবিহারী, যতীন, মানবেন্দ্র সকলকেই দেখিয়াছি। শুধু দেখিয়াছি কেন, স্থানে স্থানে একত্রে কার্য্যও করিয়াছি। ইহার। সকলেই যুগ-পুরুষ, ভারতমাতার বরদৃপ্ত পুত্র। ভারতের ইতিহাসকে নবরূপ দিবার জ্বস্ত ইহাদের ব্দম। ইহারা সকলেই আমার জীবনে গভীর দাগ রেখে গেছেন কিন্তু গভীরতম দাগ রেখে গেছেন—শ্রীশচন্দ্র। নেতত্ব পাগল সকলেই, রঙ্গমঞ্চে নায়ক সাজিবার জন্ম দেখ নাই অভিনেতাদের মধ্যে কি আগ্রহ ? কিন্তু এইখানেই শ্রীশ আমাদের সকলের চেয়ে বড। যখনই তুর্দান্ত তুঃদাহসী কার্য্যের সম্মুখীন হইবার লোকের অভাব অমুভব করিয়াছি তথনই দেখিয়াছি স্মিতমূখে শ্রীশ অগ্রসর হইয়াছে। যখনই শ্রীশের শ্বতি মনে জাগিয়া উঠে, তাঁহার নিরহঙ্কার, নীরব স্বার্থশৃষ্ঠ দেশভক্তি ও অদম্য কর্মশক্তির কথা মনে পড়িয়া আমায় অভিভূত করিয়া দেয়। ত্রংথ হয় শ্রীশের শেষ জীবনের কথা ভাবিয়া। শেষটায় শ্রীশকে সহকর্মীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া একান্ত দারিশ্রার মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। যে তুই একজন সহকৰ্মী তাঁহার ঋণের কথা ভূলিতে পারেন নাই, তাঁহারাও তথন বিপর্যান্ত, তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ক্লেশ শাখৰ করিতে

পারেন নাই। দারিজ্যের ক্লেশ তাহাকে হত্যা করে নাই, হত্যা করিয়াছে অভিন্ন হৃদেয় বন্ধুদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা। স্বার্থোন্দেশ্যে বন্ধু যখন লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন করে তখন বড়ই ব্যথিত করে। এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়াই শ্রীশ অকালে দেহ বলি দিল।

অসম সাহসিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রীশের অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাকে বজের মত বাজিয়াছে। এই সর্বত্যাগী পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে আমি নিয়ত আমার ভক্তিশ্রদ্ধা জানাই। আমিও একখানি পুস্তক রচনা করিতেছি তাহাতে থানিকটা অংশ শ্রীশ অধিকার করিয়া আছেন।"

অমরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—
"জানো? প্রেম জাত কুলের পরিচয় খোঁজে না, আমরাও ঠিক
তাই ছিলাম। একই ভাবের টানে এক সুত্রে গাঁথা হয়ে
একসঙ্গে এক দরিয়ায় ভাসিয়াছি। কেহ কাহারও কুলশীল
পরিচয়, শিক্ষা, দীক্ষা লইয়া মাথা ঘামাই নাই। তাই কোন
ফুল কোথা হইতে আসিয়া নিবেদিত হইল মাতৃপুজায়, তাহার
খোঁজ কেহ রাখে নাই। সেইজয়্ম আমাদের কাহারও জীবনের
পুর্বাপর চিত্র আমাদের জানা নেই। আমাদের নিকট তাহা
একাস্ত অবাস্তর, নিতাস্ত অনাবশ্যক ছিল। তবুও আমার
মনে হয় বিপ্লব জীবনের প্রথমে জ্রীশ ছিলেন রাসবিহারীর
কর্মোৎসাহের মূল প্রেরণা। মনে করো না আমি রাসবিহারীকে
ছোট করিতেছি, মোটেই তা নয়। রাসবিহারীর থাও প্রভিছা

অনম্যসাধারণ, তাঁহার ঐকান্তিকতা আদর্শযোগ্য, তবুও ঞ্রীশের মত অস্তরঙ্গ বন্ধুর আবশ্যকতা সর্ব্ব কর্ম্মোদ্মাদনার মূলে প্রয়োজন ছিল তাহাই বলিতে চাহিতেছি।

তুমি হয়ত বলিবে তুইঞ্জনের প্রকৃতির মধ্যে একটা বড় রকমের ভেদ ছিল। হাঁ, সভাই তাদের বহিঃপ্রকৃতিতে বিশেষ পার্থ্যকা ছিল। রাসবিহারী ছিলেন সগুণের পূজারী, তাই তাঁহার পূজায় ছিল রাজসিক উপচার আর শ্রীশ ছিলেন নিশুণের পূজায় ছিল রাজসিক উপচার আর শ্রীশ ছিলেন নিশুণের পূজারী তাই তাঁহার পূজা হৃদয়ন্তিত ভক্তিভেই সমাপ্ত হইত।" পরিশেষে অমরেন্দ্র বলিলেন—"রাত অনেক হইল। তোমার আবার ফিরিতে হইবে। তুমি বড় আপন জন। তুমি রাসবিহারীর ভাই। আমি যতটুকু পড়িলাম তাহাতে তোমার চিস্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি, তোমার বিশ্লেষণ শক্তিও লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়। আমি সবটা দেখিয়া একটা পরিশিষ্ট লিখিব। তারপর শ্রীশের জীবন-চিত্র দেখিবার আশা রাখি। আশীর্কাদ করি তমি এই মহৎ কর্ত্ব্য পালনে সক্ষম হও।"

- ২। অমুসন্ধানে ও পুরাতন তংকালিক পত্রাদি হইতে জানিতে পারিলাম—
- (১) রাসবিহারী অঙ্গুলীতে যে পুলা ক্ষওচিছ মৃত্যুদিন পর্যাপ্ত বহন করিয়াছিলেন তাহা কিরূপে সংঘটিত হয়। রাসবিহারী বাহুড় বাগানের এক বাসা-বাটীতে প্রভুল গান্ধ্লী, শশান্ধ, শচীন সাল্যাল প্রভৃতির সহিত বিপ্লব পদা ও তাহার

প্রসার লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতেন। তিনি সাধারণ রাজকর্মচারীর হত্যা বা ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহের সর্ববদা বিপক্ষতা করিতেন। তাঁহার মুখের কথাই ছিল— "মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার"। একদিন রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রের সহিত এই বাসা বাটীতে কয়েকটা সংগৃহীত পুরাতন পিস্তল পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটা গুলীভরা পিস্তল হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গুলী বিদীর্ণ করে। রাসবিহারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। নিকটেই স্থকিয়া খ্রীটের থানা। যদি গুলীর সংবাদ পাইয়া থানা সচেতন হইয়া উঠিয়া তৎপর অত্মন্ধান করে এই আশক্ষায় শ্রীশ রাসবিহারীকে লইয়া তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করেন। অত্যাত্য বিপ্লবীরা স্থানটা পরিষ্কৃত করিয়া অবিলম্বে বাসা ত্যাগ করেন। প্রকৃতই শ্রীশ ছিলেন রাসবিহারীর অভিরম্ভদয় বন্ধু। বন্ধুর জন্য কোন বিপদই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

- (২) ১৯২০।২১ সালে প্রবর্ত্তক সজ্ব-গুরু মতিলাল রায় তিন জন বিপ্লবীর মুক্তির জন্ম সরকারের নিকট আবেদন করেন। ইহারা অতুলচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল হাজরা ও রাসবিহারী বমু। প্রথম গুইজন তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে মুক্তিলাভ করেন। রাসবিহারীকে সরকার মুক্তি দিতে সম্পূর্ণ অম্বীকার করে।
- গেভাগ্যক্রমে আমার একান্ত শুভামধ্যারী ঞ্জীঅমুকুল
   ক্রন্থাপাধ্যায়ের সহায়তায় আই, এন, এর বিশিষ্টকর্মী

শ্রীদেবনাথ দাশের সহিত পরিচয় ও আলোচনা হয়। রাসবিহারীর কথা প্রসঙ্গে তিনি মুখর হইয়া উঠেন ও একটা কথার উপর জাের দিয়া বলেন—

"রাসবিহারী যদি সারা জীবন দেশের জন্ম কিছুই না করিতেন তবুও একটা কার্য্যের জন্ম তাঁহাকে ভারতের ইতিহাদে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমার বিশ্বাস এ কার্য্য কেবল রাসবিহারীরই পক্ষে সাধ্য ছিল, ভারতীয় অন্ম কোন নেতার পক্ষেই তাহা সম্ভব ছিল না। যখন বিজয়ী জাপান পঞ্চমহস্র বিমানপোত লইয়া পুণ্য ভারতভূমি শাশানে পরিণত করিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন একমাত্র রাসবিহারীর আপ্রাণ চেষ্টায় ভারত সে ঘুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার সারগর্ভ যুক্তি ও তাঁহার স্ক্রম বিচারবৃদ্ধি জাপান সমর-বিভাগ ও প্রধান মন্ত্রীকে স্বীকার করিয়া লইয়া এই বিমান আক্রমণ স্থগিত করিতে হইয়াছিল। আমি রাসবিহারীর সচীবরূপে মালয়ে কার্য্য করিয়াছি। আমি জানি যখন তিনি জাপানের বিমান আক্রমণ ও আয়োজনের কথা জানিতে পারেন তখন তাঁর কি আকৃতি, কি উর্ব্যেগ, কি উত্তেজনা এবং অহোরাত্র কি পরিশ্রম।

8। শ্রীবীর সাভারকরের সচীব শ্রীবাল পত্তোন্তরে জ্বানাইয়াছেন:—

সাভারকারজীর স্বাস্থ্য অতীব শোচনীয়। সেই কারণে তিনি আর জনসাধারণের হিতকর কোন কর্ম্মে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না।

ভারতের মৃত্তি সাধনের জন্ম রাসবিহারী আজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন।
এই জন্ম প্রত্যেক ভারতবাসী রাসবিহারীর নিকট অচ্ছেম্ম ঋণে ঋণী।
আপনি রাসবিহারীর যে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানির কথা
লিখিয়াছেন ভাহা রক্ষা করা সেই বিপ্লবী যুগে সম্পূর্ণ অসম্ভব
ছিল। ইংরাজ রাজ-সরকারের গুপুচর ও পুলিশ যে কোন
মৃহুর্ত্তে কারণে অকারণে সকল বিপ্লবীর বাসাবাটী খানা ভল্লাসী
করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিত না। এরূপ চিঠি সংগ্রহ করিয়া রাখা
নিভাস্ত নির্কোধিতাই নহে প্রকারস্তরে ভাহা বৃটিশের সহায়ক
হইত ও বিপ্লবীদের প্রতি অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসঘাতকতা করা
হইতে। এই কারণে রাসবিহারীর সহিত বহু পত্রের আদান প্রদান
হইলেও ভাঁহার কোন পত্রই রক্ষিত হয় নাই। স্কুতরাং কোন
পত্রই ভাঁহার নিকট নাই যদিও অনেক পত্রের বিষয় বস্তু আজও
ভিনি বিশ্বপ্ত হন নাই।

আপনি পরলোকগত ডাক্তার রাসবিহারী বম্বর জীবন কথা রচনা করিতেছেন গুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

রাসবিহারীর যে পত্র তিনি নেতাজীকে দেখান তাহা চুই একদিন পূর্ব্বেই সাভারকারজীর হস্তগত হয় এবং তখনও বিনষ্ট করা হয় নাই। এ পত্র সাধারণ সরকারী পোষ্টে আসে নাই, আসা সম্ভবপরও ছিল না। ডাজার বস্থু চতুরতার সহিত অভি শুশু পথে এই পত্র প্রেরণ করেন।

৫। ঞ্রীযুক্ত আর্য্য পেশোয়া রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ
 লিখিয়াছেন:—





আমি জানিতামই না যে আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীমান রাসবিহারীর কোন প্রতা ছিলেন বা আছেন। আপনি রাসবিহারীর জীবন কথা লিখিতেছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সফলতা কামনা করি। এই মহৎ কর্মো সকলেরই উৎসাহদান কর্ত্তব্য। রাসবিহারীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা কিরূপে ঘটে তাহাই নিয়ে সংক্ষেপে দিলাম।

১৯২৭ সালে শীতের পরেই আমি জাপানে পোঁছাই। শ্রীসাবর ওয়ালার সহিত রাসবিহারীর বাটী উপস্থিত হইলাম। রাসবিহারী কি আগ্রহের সহিত, কি আন্তরিকতার সহিত আমায় গ্রহণ করেন ৷ কি করিয়া অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন তাহা যেন তিনি খাঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তুইদিন রাসবিহারীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমি হোটেলে আশ্রয় লই। জাপানী নেতা শ্রী টোয়ামার সহিত রাসবিহারী আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। এই পরিচয় ক্ষেত্রে রাসবিহারী ও টোয়ামার সহিত আমার এক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এই চিত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সমগ্র জাপানের জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া পডি। ইহার পর স্থায়ীভাবে আমি এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমরা প্রায়ই একত হইতাম. ও একত্রে সান্ধা ভোজন করিতে করিতে আলোচনা করিতাম। রাসবিহারীর চেষ্টায় বহু সভা আহুত হয়। আমরা উভয়ে এই সকল সভায় বক্ততা দিতাম।

১৯২৫ সালে যখন পুনর্বার জাপান প্রদর্শন করি, রাসবিহারীর যত্নে জাপানে আমি বিপুল সম্বন্ধনা লাভ করি। রাসবিহারী জাপানী ভাষায় অনর্গল বক্ততা দিতে পারিতেন।

১৯২৬ সালে পাসপোর্টের অভাবে আমাকে জাপান পরিত্যাগ করিতে বলা হয়। যাহাতে আমাকে জাপান ত্যাগ করিতে না হয় সে জন্ম রাসবিহারী বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়—আমায় অবশেষে জাপান ত্যাগ করিতে হয়।

রাসবিহারী ও আমি একই মহতী মুক্তি সেনার ত্ই জন সৈনিক মাত্র। আমরা পাশাপানি কাঁধে কাঁধ দিয়া মুক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। ১৯২৭ সালে রাসবিহারী তাঁহার 'রনিন' বন্ধুদের সহায়তায় এক সম্বন্ধনা সভার আহ্বান করেন।

আমরা উভয়ে বহু সভা ও সমিতিতে একত্রে বক্তৃতা করিয়াছি। ১৯৪০ সালে আমরা উভয়ে ভারত-স্বাধীনতা-সজ্বের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করি। আমি সভাপতি ও রাসবিহারী সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

আপনার পত্রগুলি আমি আমার নিখিল জগত শান্তি সমিতির পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস শীঘ্রই জাপান হইতে রাসবিহারীর বন্ধুদিগের পত্র ও শুভেচ্ছা আপনি পাইবেন।

৬। রাসবিহারীর কয়েক জন জাপানী বন্ধু ও সহকর্মী যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা নীচে প্রদত্ত হুইল—

- (১) সুমেই উকাওয়া ৪৮৫, নাকাংস্থ মুরা এই কোগুন, কানাগাওয়া কেন, জাপান
- (২) ইয়াসাবুরো সিমোনাকা সভাপতি এশিয়া সমাজ ৫৭৯, কুগাহারা, উটাকু, টোকিও, জাপান
- (৩) অধ্যাপক কে, হিতোকা
  ৭৯, সান চোম, ওনডেন
  সিবুয়িয়াকু, টোকিও, জাপান
- (৪) মাদাম কোকো সোমা
  ৩৯, কোন্ধিমা ওয়েক
  ন্থডোডা, চোফ্চো, কিটা টামাগুণ
  টোকিও, জাপান

# রাসবিহারীর সহকর্মী বিপ্লবী-বীর শ্রীষ্মারেন্দ্রনাথ লিখিত পরিশিষ্ট ঃ—

বিপ্লবী রাসবিহারী বস্তর জীবনীর পরিশিপ্ত শিথিবার ভার লইয়া
বিপদে পড়িয়ছি। তাঁর জীবনের কোন্ সময় হইতে আরম্ভ করিব
ভাবিয়া পাই না। এই জীবন চরিতে তাঁর বংশ পরিচয়, বালা,
কৈশোর ও যৌবনের ক্রমবিকাশের কথা অবশুই বর্ণিত হইয়াছে।
বিজ্ঞনবিহারী রীতিমত অফুসন্ধান করিয়া সকল সত্যই উদ্বাতিত করিয়াছেন।
আমার পক্ষে যে সকল অস্তরক্ষ একসঙ্গে মরণ পশ করিয়া কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবের
মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনই সাধকের জীবন—
সবই যেন মাত্চরণে সম্পূর্ণ সমর্শিত জীবন—সে জীবনের দীক্ষা লাভ
হইয়াছিল স্বয়্য শ্রীঅরবিদ্দের সংস্পর্শে আসিয়া।

১৯০৫ मान ब्हेर्फ ১৯৪৫ माल्यत हेज्हिम धहे मकन विध्वे नहीरनत ঞীবনের ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাসেই তার আরম্ভ। কি শুভক্ষণে লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর স্পর্জা দমন করিবার সঙ্কর লইয়া বাংলার ৮ কেটি বালালীর অন্মরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া বন্ধভন্ধ করিয়াছিলেন কে জ্বানে ? বাংলা মায়ের কোলে কত যে গুপ্ত রত্ন ছিল এই লর্ড কার্জনের ত্তকর্মাই তাদের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। যাঁহারা প্রকাশ্রকর্মে নেতৃত্ব করিতেন তাঁহাদের পরিচয় সকলেই জ্বানিত কিন্ধ গাঁহারা গোপনে বিপ্লব বহি বক্ষে বছন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে নামিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাসবিহারী অক্তম। সরকারী অফিসে কাজ করিতেন এই বিপ্লবীদের মধ্যে তুই জন—বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী বস্তু। এই তুইজনই অন্তত কন্মী,— সাহসে, বীর্ষ্যে, সত্যে, উদয়তায় মানবতার প্রতীক বলিলে অত্যক্তি হয় না। কিন্তু কেন্ট্র তাঁহাদের জানিত না। গাঁহারা গোপনে দেশের স্বাধীনতার দংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত করিতে প্রয়াসী হন কেহই তাহাদের যথার্থ পরিচয় कारन ना कावन छाँहांवा नाम, यन প্রভৃতি क्षमत्र हरेए विमान मिन्नारे কর্মক্ষেত্রে নামেন। বাখা যতীনও গিয়াছেন, রাগবিহারীও গিয়াছেন। আৰু ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। আমরা ঘাছারা তাঁহাদের সহকর্মী ালিয়া গৌরব করি এবং ধাহারা ভারতের স্বাধীনতা দেখিতে পাইলাম

তাহারা তাঁহাদের শ্বতি রক্ষার জন্ম কি চেটা করিয়াছি? মাঝে মাঝে তাঁদের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী সভা আহ্ত করিয়া তাঁহাদের হুই চারিটা শ্বতি বাক্য দিয়াই কর্ত্তব্য সাধন করি। ইহাই কি আমাদের কর্ত্তব্য ?

রাসবিহারীর মত মামুৰ পৃথিবীতে অতি অল্প জনায় এবং তাঁহার महकार्योत्मत मत्था घडीतस्ततं में माध्यक वित्रतः। এই छेर सम्तर्करे अक প্র্যায় নেতত্ত্বের অধিকার দিই এবং স্বভাবত:ই স্বাধীনতার সংগ্রামে ইংহারা হুইজনই অন্তর্ম্ব ভাবে মিলিত হন এবং তাঁহাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের পরিকল্পনাও একত্র বসিয়াই করেন। বাংলা হইতে পাঞ্চাব পর্যান্ত যে বিদ্রোভের ব্যবস্থা হয় এবং সৈনিকদের মধ্যে যে বিদ্রোভের ব্যবস্থা হয় রাসবিহারী ও যতীন একসঙ্গেই করেন এবং আমায় তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে হইত কারণ আমার কর্মক্ষেত্র হইতেই বার্তা সর্বত্র চালিত হইত। রাস্বিহারীর মন্তিক ছিল অত্যন্ত তীক্ষ এবং সেইজন্ম তাঁহার পরিকল্পনাগুলিও ছিল ফুকল্পিত ও অতি পরিষ্কার এবং কার্য্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি ছিল এত স্থন্দর যে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের স্থানই থাকিত না। তাঁর প্রতিষ্ঠান গড়িবার শক্তি যেমন ভাল ছিল, লোক নির্দ্ধারণ শক্তিও তেমনই স্থলর ছিল। যে সঞ্চল তিনি একবার গ্রহণ করিতেন তাহা হইতে তাঁহাকে বিমুখ করা দেবতারও অসাধ্য ছিল। বাংলার যতীন্ত্র, মানবেন্ত্র ( নরেন্ত্র ভট্টাচার্য্য ), পূর্ববঙ্গের গিরিজাবাবু, শচীন সাদ্যাল, অতুল ঘোষ প্রভৃতি রাসবিহারীর সহিত যুক্ত হইরা বিপ্লব কার্য্য করিতেন। চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল রায়ও ছিলেন তাঁর বিপ্লব কর্ম্মের সহকর্মী এবং চন্দননগরেই তাঁর বিপ্লব কর্ম্মের দীকা হয়। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন তাঁর নিকট সম্পর্ক সোদর প্রতিম সহকর্মী এবং তাঁছারই সহযোগিতায় বাঙ্গলার সকল বিপ্লবীর সহিত পরিচিত হন। আমার সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্টতা হয় তাহা আমাদের কংপিণ্ডের রক্ত দিয়াই চিহ্নিত হয়। আমার কাছেই তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি দেন যাহা তথন খ্রীশচন্ত্রও জানিতেন না। সে কথা জীবন চরিত রচয়িতা লিথিয়াছেন। আমায় রাসবিহারী তাঁহার স্বভাব স্থলর চরিত্তের ষারা এমনই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের সহিত আমার ন্দীবন এমনভাবে একস্থতে গ্র**থিত হইয়া গিয়াছিল যে, যে ক্ষেত্রে** 

# कसंवीत वात्रविदावी

বে কাছই, তিনি করিবেন সে কার্য্যের ফল আমাকেও ভূগিতে হইবে।
আমার নিতান্ত অন্তরক ছইটা যুবক যাহারা আমার নিকট দীন্দিত
হইরা মাতৃযক্তে আত্মাহতি দিরাছিল, বসন্তকুমার বিশ্বাস এবং মন্মথনাথ
বিশ্বাস, সেই ছইটীকেই তিনি আমার নিকট ভিক্ষা চাহিরাছিলেন।
অবশু তাঁহাকে আমার অদেয কিছুই ছিল না। তিনি যদি বলিতেন
"অমর দা, আপনি পাঞ্জাবে চলুন" তাহা হইলে আমাকে যাইতেই হইত।
তবে আমার কেন্দ্রে বসিবার জন্ম কেহ ছিল না বলিয়াই তিনি আমার
দক্ষিণ ও বাম হন্ত ছইটা দাবী করিলেন। এই ছই যুবককে আমি
পাঠাইয়াছিলাম। মতিলালের কাছে বোমা তৈয়ারী শিক্ষার যথন
তাহারা পারদর্শী হইরা উঠিল তাহাদের মধ্যে একজনকে (বসন্তকে)
রাসবিহারী বাছিয়া লইলেন এবং মন্মথকে শটীন সাল্লালের নিকট কাশীতে
প্রেরণ করেন। পবে যথন রাস্বিহারী কাশীতে আসেন তথন মন্মথকে
তাহার পার্যাহ্ব করিয়াছিলেন।

রাসবিহারীর পতিকল্পনা ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহী করা। সেইজন্থই তিনি যতীনকেও নরেন্দ্রকে (মানবেন্দ্রকে ) সঙ্গে লইয়া যান এবং বাশলায় যতীন্দ্রের সহিত আমাকে পাকিতে হয়। ছুর্জাগ্যবশতঃ বিশ্বাস্থাতকতার জন্ম এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে হয়ত ১৯১৫ সালেই ভারত স্থায়ীন হইত, এতকাল অপেক্ষা করিতে হইত না এবং হিংসা অহিংসার প্রতিযোগিতার কথাও প্রনিতে হইত না। অহিংসবাদীরা ঢাক পিটাইয়া বলিতে চান তাঁহাদের অহিংস পথেই দেশ স্থাধীন হইয়াছে। অহিংস পদ্ধার ক্ষেত্র বে প্রস্তুত করিয়াছিল এই সহিংস পদ্থা একথা অস্থাকার করিলে অক্তুত্ততা-পাপ অর্শাইবে একথা সকলেরই স্মরণ রাধা উচিত।

রাসবিহারীর দেশতাগে, জাপানের নাগরিকত্ব লাভ, বিবাহাদির ইতিহাস গ্রন্থকার স্থন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসবিহারী জাপানে গিয়া যে ভারতের স্বাধীনতা চিস্তা ব্যতীত অন্তচিস্তা করেন নাই একমুহুর্ভ্তও এবং তাঁর পত্নীও বে ভারতের স্বাধীনভার জ্বস্থুই রাসবিহারীর মত অজ্ঞাভবাসীকে স্বামীতে বরণ করিয়াছিলেন এ কথাও ভূলিবার নহে।

দ্বাণানী নারীদের কোন মতেই বিদেশীকে বিবাহ করার বিধি ছিল না। কিন্তু রাসবিহারীর চরিত্র এবং তাঁহার স্বদেশপ্রীতিই জ্বাণানী নারীকে তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থে প্রণোদিত করে। যোগ্যবরে যোগ্য কক্সাই মিলিয়াছিল। যে পরিবার রাসবিহারীকে আশ্রয় দেন, দেই পরিবারের কাছে ভারতের তথা বাদ্ধলার ঋণ অপরিশোধনীয়।

রাসবিহারী জাপানকে ভারতের বন্ধু করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।
প্রথম যুদ্ধে জাপান ভারতের শক্র হওয়ায় বিপ্লবীদের বিদেশ হইতে অস্ত্রশক্ষ্র
আনয়ন চেটা ব্যর্থ হয় । দিতীয় যুদ্ধে দ্র প্রাচ্যের সকল স্থানেই ভারতের
বন্ধু স্পষ্ট করিয়া রাসবিহারী যে আই, এন, এ গঠন করিয়াছিলেন সেই
শক্তিই তিনি নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন। নেতাজী নেতাই হইতে
পারিতেন না যদি রাসবিহারী তাঁহার সযত্ন গঠিত বল তাঁহার হত্তে
আনায়াসে অর্পণ না করিতেন। কিন্তু সেই উদার স্বভাব বীর তাঁহার
নিজ্ব শক্তির সীমা জানিয়াই এত গোরবের নেতৃত্ব নেতাজী স্থভাষচন্দ্রকে
দিয়াছিলেন। আজ আমরা নেতাজীর গোরবের কথাই গাহিতেছি,
রাসবিহারীকে ভুলিতে বিয়াছি। রাসবিহারীর জীবনীর গ্রন্থকার এই গ্রন্থ
লিখিয়া এবং প্রকাশিত করিয়া দেশের ক্তক্তেতাভাজন হইলেন। ইহার
মধ্যে মিখ্যার লেশ নাই, ক্রনার গন্ধ নাই। ইহা প্রক্রতেই রাসবিহারীর
জীবনচরিত্ত, উপক্রাস নহে, উপকথা নহে। আমি আশীর্কাদ করি তিনি
দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশ সেবা কর্মন।

প্রিজমরেক্সনাথ চট্টোপাখ্যায় ( ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্ত ))